## श्रीवीद्भण्डनाथ সরकाর क्यकारणम्,

র্ক্ষব ছায়াছবির পণিকৃৎ, সর্বব্যাণত এই পরিচয়। আর এক বড় পরিচয় অন্তরণারাই শ্বানেন-অপর্প ভ্রমণরস-রসিক্তা। নতুন-চ্রীনের এই ছবি নিশ্চয় দেখা নেই, তাই দ্বানিবৈ

भरनाष बन्द

সামনের চিত্র-পরিচয় ঃ
শান্তি-সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি ও দশ্প
প্রথম সারির কেন্দ্রম্থলে দলপতি ভঙ্টর কিচল
দক্ষিণে যথাক্রমে রবিশব্দর মহারাজ, ভঙ্টর জ্ঞানচ
লেখক...

মনোজ বস্ত্র শ্রেষ্ঠ গলপ (২য় সং), বকুল (২য় সং), জলজণ্গল (২য় সং), নব

•(৩য় সং) কুণ্কুয়, খদ্যোত (২য় সং), বাঁশের কেল্লা (৩য় সং), উল (২য় সং), কাচের
(২য় সং), রাখিবন্ধন, বিপর্যায়, আগেট ১৯৪২ (৩য় সং), ভুলি নাই (২৩শ সং), শ

দেয়ে (৩য় সং), সৈনিক (৬৩ সং), ওগো বধ্ স্কুদরী (৩য় সং), নরবাঁধ (৪র্থ সং),
(৪র্থ সং), একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং), প্রথবী কাদের (৪র্থ সং), দেবী কিশে

সং), দুঃখ নিশার শেষে (৩য় সং), শৃন্তন প্রভাত (৪র্থ সং), প্লাবন (৪র্ণ সং),
(২য় সং), দিলি অনেক দ্রে, আজ সংধ্যায়।

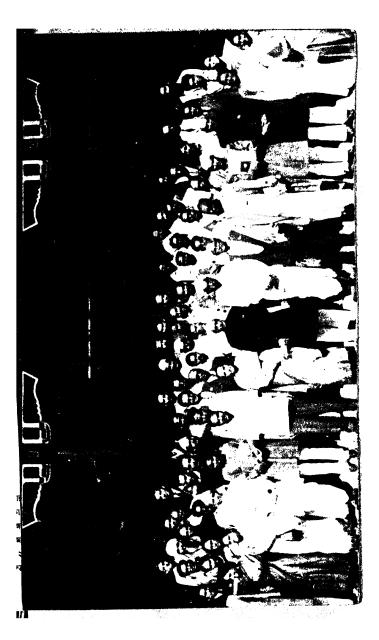

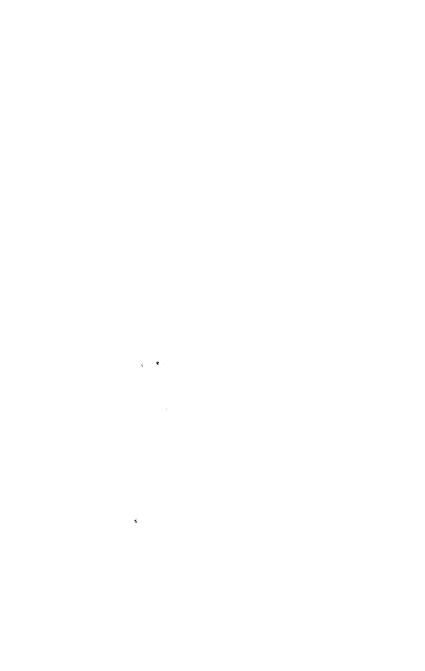

## अथम भर्व



बारभारव बाँबना बिहोरना (हीना উछकाहे)





উপরে—প্রোণো দলিলপত জাগানে পোড়ানো। নিচে—**গ্রাহ্মক**রা

দ্টে প্রানো পড়শি—মহাচীম আরু বিশাল ভারত। হাজার হাজার বছর ধরে অজিল সৌহার্দ্য। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত শতবার আমাদের গমনাগমন চুলেছে! রণদ্মশি সৈন্যবাহিনী নয়, প্রবীণ বিদণ্যজন—হাতে জ্ঞানের মশাল, মুখে আনন্দ ও শান্তির পরম আন্বাস। জ্ঞানগৌরবে দেশীপামান আত্মসমাহিত স্প্রাচীন দুর্গট দেশ। নির্লোভ আত্মসন্তুতী।

ক্যাণ্টনে বৃশ্ধ-মন্দিরের প্রাণ্গণে বটগাছ দেখলাম—শ্রমণ সগর্বে বললেন, ভারতবর্ব থেকে এনে এ সব গাছ হাজার বছর আগে পোঁতা। আর বটগাছ শৃংধ্ই নর—প্ণা ও আহিংসার প্রতীক ঐ ভগবান বৃশ্ধকে সর্ব সমর্পণ করে দেবতা জ্ঞানে তাঁরা প্র্জা করে আসছেন। হ্যাংচাউয়ে, শৃনে এলাম, হুদ-পরিকীণ একটা গোটা পাহাড়ই উড়ে এসেছে ভারত থেকে। পরিষ্ঠাটা দেশের মান্য পিকিনে জমারেত হরেছিল। আদর আপ্যারনের অবধি নেই—কিন্তু ভারতের খাতিরটাই যেন সব চেরে বেশি। ঠারেঠোরে এই কথাই প্রকট, আহা—তোমানের কথা আলাদা, তোমরা হলে একেবারে আপনার লোক। হয়তো বা বাজারে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, সাধারণ লোক বিদেশিব ম্থের দিকে তাকিয়ে আছে—ভাষা জানি নে, কিন্তু সর্বাগ্রে একটি কথা রুত্ব করে নিয়েছিলাম—'ইন্দ্' অর্থাৎ আমরা ভারতীয়। উচ্চারণের সংগ্য সংগ্য জনতার ম্থে উল্লাসের ঝিকিমিকি। ম্হ্তের্ত তাদের হন্দয়ের মান্য।

পিকিনের ন্যাশনাল লাইরেরি অতি প্রাচীন আর ব্রস্তম। গ্রন্থাগারিক সহাস্য মুখে একটা জারগায় এনে দাঁড় করালেন। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না, আর দোভাষী একট্ দ্রে ছিলেন সেই সময়টা। তব্ মনোভাব ব্যুতে আটকায় না। পরম ষত্নে-রাথা অতি জ্বীর্ণ এক পুথি—অক্ষর...দেবনাগরি নয়—বাংলাই। প্রাচীন বংগাক্ষর। দোভাষী এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে।

পড়তে পারো? বলো তো কি লেখা আছে?

সে বিদ্যো নেই। তব্ চিনতে পারি, এ আমারই আপনার জিনিস—কত পাহাড়-সম্ব্র পার হয়ে এসে এদের মধ্যে পরম-সম্মানের স্থান নিয়ে আছে।

পাঁচ তারার আলোয় বিভাসিত নতুন-চীন চাক্ষ্য দেখে এলাম। প্রবিবন্ধের খোলস ঝেড়ে ফেলেছে। চিরকালের বোঝা-বওয়া ন্যুক্জপুন্ঠ মান্যগুলোর অপর্প বীরম্তি! লোহার নাল-বাঁধা পৃখ্যপেদ ছিল যে মেরেগ্লা—তাদের দাপাদাপিতে অপিথর আরু চীনের ভূমিতল। নিমন্ত্রণটা এলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাকে শান্তি-সম্মেলনের প্রতিনিধি করা হয়েছে। কেন হে বাপু? ভেবে-চিন্তে তো কোন গুণের হািদস পাইনে! রাজনীতি করিনে, কোন দলে নেই। পড়ি এবং লিখি। যা সত্যি বলে মনে হয়, সেটাই লিখে প্রকাশ করি—কোন দাদার ধার ধারিনে যে যুক্তি-পরামর্শ করে রেখে-ঢেকে লিখতে হবে। এত সমস্ত ধ্রন্ধর ব্যক্তি যাবার জন্য তন্বির-তাগাদা করছেন, তাঁদের ভিড় ঠেলে এ অভাজনের নাম ওঠে কেমন করে?

যে বন্ধ্রা এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরা যেতে পারছিনে—কিন্তু জানতে চাই সমস্ত কথা। যান আপনি—ফিরে এসে লিখবেন। স্বত্যি খবর-গুলো পাবো, এই আমাদের প্রত্যাশা রইল।

তথাস্তু। মনে মনে ভারি লোভ ছিল—যে তাজ্জব কথা শর্নি, কার না লোভ হয় বল্বন। এই এক বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই—আমার জীবনে বাসনার জিনিসগ্লো কেমন আপনা-আপনি জন্টে যায়। কত যে পেলাম, তার অবধি নেই। ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই।

১৮ই সেপ্টেম্বর রওনা হ্বার তারিখ। একেবারে দিনক্ষণ সাব্যস্ত করে দিল্লি থেকে ও'রা প্যান-আর্মোরকান পেলনে জায়গা করে রেখেছেন। কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার ব্যাপার আছে—সরকারি ফাইলের গোলবর্ধাধায় ঘ্রপাক থেয়ে বোরিয়ে আসা সম্ভব হবে এর মধ্যে? ব্যাতব্যস্ত হয়ে ছ্টোছুটি চলেছে আমাদের। টেলিফোনে আর্তনাদ কর্রছি, কি মশায় পণ্ড করে দেবেন নাকি?

থানায় গিয়ে বললাম, এন্কোয়ারিটা তাড়াতাড়ি সমাধা করে দিন। খবর নিয়ে দেখন, মনে এক মুখে আর নেই আমার। বই-টই পড়ার অভ্যাস এখনো যদি থাকে তোঁ দেখবেন, কংগ্রেসের কথাও আছে অনেক বইয়ে—সেকালের সেই ত্যাগব্রতী সংগ্রামশীল কংগ্রেস।

'খ্ব ভদ্রতা করলেন তাঁরা। ভরসা দিলেন, না না—আমাদের এখানে আটকা পড়ে থাকবে না। কালকের মধ্যেই সেরে দিচ্ছি। তার শরে কপাল আপনার।

দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম এলো, ভারত গবর্নসেন্ট পদিচমবংগ-কর্তাদের পাস-পোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রায় সংখ্য সংখ্য জাদরেল এক সরকারি অফিসার—আমার পরম স্নেহভাজন তিনি—পাসপোর্ট হাতে নিয়ে এসে হাজির। আর তর্ন্ব বন্ধুরা তান্বির করছিলেন—তাঁরাও ফোন করলেন, পেয়ে গেছেন পাসপোট'? এক্ষুণি তৈরি হন।

কিন্তু ওঠ বললেই বোঁচকা-কাঁধে বের্ব—অতথানি মৃত্ত প্রেষ নই আমি। সব্র করো, দ্বটো-একটা দিন ফাঁক দাও। আঠারোই অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও আমার জায়গায়।

তাই হল। ২১শে যাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা—মাঝে তিনটে দিন। একুশে রবিবার রাত্রিবেলা শেলন ছাড়বে, টমাস কুক থেকে বলে দিল। এ নিয়েও বিদ্রাট হতে যাচ্ছিল। হেলথ সাটি ফিকেট ও ভিসা ইত্যাদির জন্য অশেষ হাজামা ও টানাপোড়েন চলল শনিবার (২০শে) সমস্তটা দিন ধরে। কি ভাঁগ্যে ঐ পথে একবার প্যান-আমেরিকান এয়ার-অফিসে গেলাম। জানা গেল, শেলন ছাড়ছে সেই দিনই। রাত্রি সাড়ে-বারোটা, অতএব বিধান মতে তারিখটা একুশে হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি দশ্টায় চৌরজি এয়ার-অফিসে হাজির হওয়া গেল। পাসপোর্ট দেখে-শুনে সাহেব ফিরিয়ে দিল।

আপনার যাওয়া হবে না।

অপরাধ ?

হংকঙে নামবেন, তার ছাড়পত্র কই ? এ তো দেখাঁছ চীন ও দশটা আজে-বাজে দেশের নাম লিখে দিয়েছে। হংকং না হয়ে যাবেন কি করে ?

কিন্তু অতগনলো টাকা গন্পে নিয়ে টিকিট দিয়ে দিল—তারা একবার দেখল না?

টমাস কুক ভুল করতে পারে, আমরা পারিনে। পরশ্ব সোমবারের দিন চেষ্টা করবেন—কিছু, বাদ-সাদ দিয়ে ভাড়ার টাকা হয়তো ফেরত দিয়ে দেবে।

সাহেব মুখ ঘারিয়ে পরের জনকে নিয়ে পড়ল।

আকাশ-পথে ঢের ঢের ঘুরেছি, কিন্তু এমন মুশকিলে তো পড়িনি। লটবহর কাঁধে করে কোন লম্জায় বাড়ি ফিরি এখন ?

সাহেব!

দ্বঃখিত। আমাদের কিছ্ব করবার নেই। হংকং লিখিয়ে নিয়ে আস্বন, তার পরে কথা শ্বনব।

নিশিরাত্রে পাশপোর্ট-সংশোধনের জন্য কে জেগে রয়েছে কোনখানে ? ব্যাপারটা হঠাং পরিষ্কার হয়ে গেল।

'কমনওয়েলথ কাণ্ডিস' বলে এই যে রয়েছে—হংকং নিশ্চয় এরই মধ্যে পড়ে যাবে। • সাহেব সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল। আছে নাকি? কোথায়?

ঐ কথা ক'টা রবার-জ্যান্দেপ ছাপা ছিল, বাকি সমস্ত হাতের লেখায়। কি না কি ছাপা আছে--পডে দেখেনি সেটা।

ঠিকই আছে তবে। বড় দ্বঃখিত।

তবে যে সাহেব ভুল হয় না তোমার?

সাহেব যেন শ্নেতেই পেল না আমার কথা। মাল ওজন করতে বলল লোককে। আমার অনেক বই নিয়ে যাচ্ছি পিকিন য়ার্নিভার্সিটিতে দেবো বলে। একটা প্যাকেট দেবরত শাস্ত্রীর কাছে গছিয়ে দিলাম—তা সত্ত্বেও ওজন কিছ্ বেশি হচ্ছে। কিন্তু সাহেব দ্কপাত করল না, আমার দিকে তাকালই না আর মৃথ তুলে।

বাস এগারোটায় ওথান থেকে এরোড্রোমে রওনা হবে—হা হতোহিসম! শেলনের নাকি খবর নেই। বারোটা বাজল, একটা বাজল—বসেই আছি, কিম্ফিছ বসে বসে।

চাঁদ প্থিবীর চারিদিকে অহরহ পরিভ্রমণ করে। আরও কিছ্ব নতুন উপ-গ্রহ জ্বটেছে—তার মধ্যে পি.এ. এ., বি. ও. এ. সি. ইত্যাদি কোম্পানির পেলন্-গর্বল। চাঁদের মতো এদের গতিও সর্বানির্দিতী—কোন কক্ষপথে কোথায় কখন উদয় হবে, টাইম-টেবলে ঘণ্টা মিনিট ধরে ছাপা আছে। কি গোলযোগ ঘটেছে আজকে, পেলন এসে পেশছচ্ছে না। নাঃ, ঈশ্বরের বাবস্থা জনেক ভালো মান্ব্যের চেয়ে—চাঁদের টাইম-টেবলে কখনো তো গোলমাল দেখিনে!

রাত প্রায় দ্বটো। ফোন বেজে উঠল। উঠুন—উঠে পড়বুন বাসে। খবর হয়েছে।•

ঘনান্ধকার আকাশে বিদাৎ চমকাচ্ছিল। প্রবল ধারায় জল নামল এইবার। বন্ধ দরজা-জানলা কলকাতা শহরের রাস্তায় অসহায় আলোগ্নলো জাল ভিজতে লাগল। ঝড়-জল মাথায় করে উধর্মবাসে বাস ছাটেছে।

ঘ্নদত নগর-সীমান্তে সদাজাগ্রত দমদম। আকাশে উজ্জ্বল সতর্ক আলোর চোথ মেলে আহ্বান করছে আকাশচারী আগন্তুকদের। আসছে যাছে সম্দ্রপর্বত দেশ-দেশান্তর পার হয়ে—দিন-রাগ্রির মধ্যে তার আর বিরাম নেই। প্রিবীটা এখানে অতি সঙ্কীর্ণ—আমেরিকা আর ইংলন্ড নিতান্তই এপাড়া-ওপাড়া। দেয়ালে নানা দেশের পোষ্টার হাতছানি দিয়ে ডাকে। লাউড-স্পীকার

যখন তখন হাঁক দিচ্ছে, কায়রোর যাতীরা উঠনে এবার.....চলে আসন্ন সিম্পাপরে.....

দীর্ঘাকায় শীর্ণাদের এক বৃশ্ধ এলেন—কণ্ঠে মালার বোঝা, পিছনে অগণ্য লোক। ইনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে? খালি পা, গান্ধিট্নিপ মাথায়—তুষার-শ্বদ্র খন্দরের ধ্রতি-কোতা পরনে। পিকিনের বিষম শীত—এই সঙ্জায় সেখানে টিকবেন ইনি কেমন করে?

এর সংগে চলেছেন গ্রুজরাট-বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক যশোবন্ত প্রাণশঙ্কর শ্রুকলা এবং গ্রুজরাটের শ্রেণ্ঠ সাহিত্যিক উমাশঙ্কর যোশি। পরে একদিন তাঁদের কাছে সবিস্তারে শ্রুনেছিলাম সন্তর বছরের এই ব্রুড়ো মানুষ্টির কথা। রবিশঙ্কর ব্যাস—গ্রুজরাটের আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে মহারাজ নামে খ্যাত। গান্ধিজি তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রুদ্ধা করতেন—তিনিও গান্ধিজির পরম অনুরাগী। জন-উন্নয়ন বিশেষ করে হরিজন সম্পকীয় কাজে নিবেদিতপ্রাণ। বল্লভভাই প্যাটেলের নামে ইম্কল করেছেন।

মহারাজ শান্তি-সন্মেলনে যাচ্ছেন। পথের মধ্যেও লোকে কথা শ্নতে চেয়েছে, তাই দেটশনে দেটশনে বস্কৃতা করে এসেছেন—কেন অতদ্র পিকিনের শান্তি-সন্মেলনে যাচ্ছেন এই বয়সে। নিখিল প্থিবন্ধীতে কখনো আর সংগ্রাম হবে না—এই চেন্টা হোক আজ সকল দেশে সর্ব মান্বের। গান্ধিজরও এই বাণী। কলকাতা শহরেও গোটা দশেক সভায় বলতে হয়েছে মহারাজকে। সেকালের রাজা-মহারাজেরই সম্মান পাচ্ছেন, দেখতে পেলাম। কান্টমসের আড়গড়ার মধ্যে চ্বুকেছেন, তখনো মালা দিচ্ছে ওদিক থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে অবিরল বৃষ্টিজলের মধ্যে শেলন সগর্জনে আকাশে উড়ল। অতিকায় ক্লিপার বিমান,—মেঘ ভেদ করে উ'চুতে, অনেক উ'চুতে চাঁদ-তারার এলাকায় ঢ্র' মেরে এরা ওড়ে। সাধারণ আর দশটা শেলনের মতো মানুষের দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে উড়ে বেড়ানো অপমানজনক এই জাতীয় শেলনের কাছে। ঝড়-জল দেখলে সেই স্তর ছাড়িয়ে আরও উপরে গিয়ে ওঠে, সেখানে গোলীমাল বুঝলে নেমে এলো হয়তো বা খানিকটা। আপদ-বিপদের সঙ্গে লাুকোচুরি খেলে জঠর-অভ্যন্তরের মানুষ ও মালপত্র নিয়ে মহাব্যোমে দিনরাত ছুটেছেনুটি করে বেডাচ্চে।

তারা দেখা যায় কাচ দিয়ে—তারারা নিমীলিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। চোখ ব'লে এল। হোন্ডেস এসে চেয়ার নামিয়ে গায়ের উপর কম্বল ঢাকা দিহয় গেল। চোখে না লাগে সেজন্য পাশের আলো নেবানো। মাঝখানের করেকটা আলো ক্ষীণ ভাবে জনুলছে শৃংধন। ধরণীর অনেক উধের কত জনপদ অরণা পর্বত লঞ্চন করে রাত্তির শেষষামে গর্জন করতে করতে পেলন ছুটেছে।

ঘুম ভাঙল এক সময়। অলস চক্ষ্ব মেলে পাশের কাচ দিয়ে তাকালাম। তখন উপলব্ধি হল, ঘরবাড়ি নয়—আকাশের উপরে শ্বেয়ে শ্বেয়ে চলেছি। খাড়া হয়ে বসলাম, চেয়ারটা দিলাম খাড়া করে। জানলা দিয়ে ভালো করে তাকাচ্ছি। ফশাঁ হয়ে গেছে—সোনার রোদে ঝলমল করছে আকাশ। হাত-ঘড়িতে ছ'টা।

উঃ, কত উ°চুতে এখন! মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে উড়ছি। ঘুমুচ্ছে পরম শানত মেঘদল আরাম করে রোদে পিঠ দিয়ে। ছোট্ট খাতাখানায় লিখে রাখছি। তুলি দিয়ে এ°কে রাখবার মতো ছবিটা। সে হয়তো হোসেন সাহেব (বন্বের শিল্পী মকবুল হোসেন) করছেন, আমার শক্তি নেই।

পেলন নিচুতে নামছে। ভুবনের সংগে নিঃসম্পর্কিত ছন্টছিলাম এতক্ষণ— ক্রমশ নদী আর খালের রেখা প্রকট হতে লাগল। হাল্কা ছে'ড়া-ছে'ড়া মেঘ— যেন পে'জা-তুলো বিছিয়ে দিয়েছে আকাশ জনুড়ে।

ব্যাঞ্চকে নামছি এবার। মাটি আরও দপন্ট হচ্ছে। স্দুদীর্ঘ সরলরেথার মতো সংখ্যাতীত খাল—দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অর্বাধ বিসারিত। করেকটি মার আঁকাবাঁকা—সেইগ্রলো দ্বাভাবিক নদী, মাটি কেটে বানানো নয়। প্রোপ্রির জ্যামিতির দেশ। চতুর্ভুজ তিভুজ—সমসত ভূমিতল যেন টানা-টানা রেখায় ভাগ করা। আমাদের গ্রামা ইম্কুলে কাঁদনমান্টার মশায় রাকবোর্ভের উপর দাগ কেটে জ্যামিতি শেখাতেন। উপর থেকে সারা দেশটা তেমনি ছক-কাটা দেখাছে।

'অনেকেই জানলায় ঝ্কে থাইল্যান্ড দেখছেন। 'শ্যাম' নামে জেনে এসেছি এ দেশকে এতকাল—চারিদিকে স্থামানল র্প—ঐ নামই আপান মুখে এসে যায়। অজন্র ধানক্ষেত—শেষ নেই, সীমা নেই। মাঝে মাঝে ঝ্পাস গাছপালা—স্শোভন শ্রেণীবন্ধ। কাত হয়েছে শেলন—কোমরে বেল্ট-বাঁধা, পড়ে যাবার ভয় নেই। নদী-নালা পথ-ঘাট ঘর-উঠোন—সমস্ত প্থিবীটাই যেন কাত হয়ে পড়েছে এক দিকে। আরও নিচুতে নামছে শেলন—খেলাঘরের মতো অগণিত ঘর-বাড়ি। না, আর লেখা চলবে না—ভূমিলণ্ন হল এবার………. ত্

দেখ কার্ল্ড! ব্যাঞ্চক-এরোড্রোমের ঘড়িতে সাড়ে-আটটা বৈচ্ছে রয়েছে। ঘড়িতে দম দেওরা আমারও অভ্যাস নর, প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সে হল একলা একজনের ব্যাপার। এত লোকের আসা-যাওয়া এখানে—ছি-ছি, এইট্রুকু হুখা-জ্ঞান নেই! আমাকে হার মানিয়ে দিয়েছে এরা!

না হে, ঠিকই আছে। স্বের পথ বেরে প্রের দিকে উজান চলেছি আমরা। আমার ভারতে সাতটা এখন—এ রাজ্যে সাতটা বাজিরে দিয়ে স্ব পশ্চিমে ছুটেছে দেড় ঘণ্টা আগে। চলেছি আমরা যে সব ঘণ্টা-মুহুর্ত অতীত হরে গেছে সেই অঞ্চলে। এমনি করে যদি যেতে থাকি! যেতে,যেতে—ক্রমাগত গিয়ে পেশছব কি জীবনের অতীত দিনগ্লোয়—কৈশোর ও বালোর পরম বিস্মৃতির মধ্যে যে মণি-মাণিকাগ্রলো ফেলে এসেছি বহুবর্ষ আগে?

আজ সকালে অনেক মৃজ্ব কাজ করছে, খোঁড়াখ্বিড় চলছে চতুদিকে। ভাল রাদতা হবেঁ, নতুন আরও ঘর উঠবে—তারই আয়়োজন। আমার গ্রামের বিলে রৌদ্র-বৃষ্টির মধ্যে চাষীরা যেমন টোকা মাথায় কাজ করে, এখানকার মজ্বরদের মাথায় অবিকল সেই বদতু। ব্যাংককে নেমে ফোটো তুলবেন না কেউ খবরদার—শেলনের ভিতর থেকেই বলে দিয়েছে। সতিটে তো—কার কি মতলব, বলা যায় না। আর আমরা হলাম এক নন্দ্রর দাগি আসুমি—নতুন-চীনে চলেছি কমার্নিন্টরা সেখানকার কর্তা। বললে কি হবে যে আমি লেখকমান্ত—রাজনীতিক নই শে গল্প-উপন্যাসে ভেবে-চিল্তে মিথ্যে কথা লেখার অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু বেপরোয়া মিথ্যা বলতে ব্লক কাঁপে। তাই রাজনীতি ধাতে সইল না; রাজ্যপাট জ্বটল না কলম পিশে খেতে হচ্ছে।

দেয়াল ঠেশ দিয়ে দিগ্ব্যা°ত মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি, আর লিখছি একট্-আর্ট্ টিনের ঘর দ্রে দ্রে। এত গরম যে ঘাম ফ্টেছে গায়ে। খেলনের ভিতরে নিয়ন্তিত আবহাওয়া—সেখানে কণ্ট হয় না।

ছবি মনে আসছে, নেতাজি যেদিন নামলেন এখানে। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে এসেছিল বাইরের ঐ জারগায়। আমরা ঘ্রণাক্ষরে জানতে পারিনি যে অনতিদ্রে এত উৎসব-সমারোহ; আমাদের ম্বান্তর জন্য দেশি ফৌজ দক্ষিণ-প্র অঞ্চলটা জ্বড়ে কুঢ়-কাওরাজ করে বেড়াচ্ছে! চারিদিক ত্রাকিয়ে তাকিয়ে এই বিম্বৃত্ত প্রাজ্ঞানের মধ্যে গৌরবময় সেই অতীত ছবিটা মনে আনবার চেষ্টা করি।

কট-মট করে তাকাচ্ছে এরোড্রোমের এক অফিসার। পেন্সিলে য<sup>°</sup>ংসামান্য দাগা ব্রুলাচ্ছি—সেই জন্যেই নাকি? না-ও হতে পারে, মনের মিথ্যা সন্দেহ হয় তো! থাক গে, কাজ নেই এখন আর লিখে। এই রোদ্রালোকিত স্বীপমর মহা-ভারতের ছবি মনের পরতে আঁকা হয়ে রইল—আর কি প্রয়োজন?

বিশ্রামাদির পর পেলনের খোপে ঢুকে পড়েছি আবার। নতুন যাগ্রীও উঠল
এখান খেকে, করেকটি মেরে-প্রের বিদায় দিতে এসেছে। র্মাল নাড়ছে তারা
বেড়ার ওধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একটা মেরে বড় স্কলরী—বারন্বার চোখে
র্মাল দিচ্ছে, কামায়-ভেজা কর্ণ চোখের দ্ভি। আমরাও সেই অভিনদন
গ্রহণ করলাম নিজেদের মনে করে, কাচের এধারে তাদের উদ্দেশে র্মাল নাড়ছে
আমাদের কেউ কেউ। পেলন আবার আকাশে উঠে গেল।

অনেক বেলা—কিন্তু হাত-ঘড়িতে মাত্র সাতটা-পঞ্চাশ। ঘড়ি মেলাবো না এখন। আরও দরে যাচ্ছি—হংকঙে সাড়ে-তিন ঘণ্টার তফাং ভারতের সঙ্গে। সেইখানে একেবারে কাঁটা ঘুরাবো।

সিটের লাগোয়া একট্মখান টোবল তৈরি করে নেবার ব্যবস্থা আছে। তার উপরে থাতা রেখে লিখে যাছি। পাশে পট্টনায়ক উড়িষ্যার লোক—তিনিও লেখক। ওধারে মবলৎকর—তাঁর ব্যাগের উপর 'পালামেণ্টের মাননীয় স্পিকার' পরিচয় দেখে চমকে গিয়েছিলাম। পরে টের পেলাম, স্পিকারের ছেলে তিনি—বাপের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। মবলৎকর বারস্বার তাকাচ্ছেন আমার দিকে। অর্থাৎ, অ্যুকাশে উঠেও লেখা ছাড়ে না—কেমনতরো কলমবাজ হে? তাই বটে! দীনেশ সেন মশায়কে শমশানে নিয়ে দেখা গিয়েছিল, তর্জনী ও ব্যুড়ো-আংগ্রুলে কালির দাঁগ। দ্বুটো দিন আগেও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর নিশ্ঠার সংগে নিজের তুলনা করতে চাইনে। মবলৎকরকে বললাম, সাদা কাগজে বিস্তর কালি মাখিয়েছি—মরবার কালেও কিছ্ব, তার কলংকচিন্থ নিয়ে যাবো, এইমাত্র কামনা।

মেঘ ভেদ করে ছুটেছি। বেলা দশটা তখন আমার ঘড়িতে। কা জনপদ কত পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে সম্দ্রের উপর এলাম। স্নীল প্রশান্ত অহাসাগর— এতটুকু বীচি-বিক্ষোভ নেই। অন্তত উপর থেকে দেখতে পাচ্ছিনে। পরে একদিন পিকিন-হোটেলে খেতে খেতে আমাদের সহযাত্রী এক মহিলা এই সময়কার কথা বলেছিলেন, মা গো! সম্দ্রের উপর দিয়ে যখন শেলন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে কাঁটা! এখানে যদি পড়ে যায়, তবে আর ফিরে যেতে হবে না। আমি জবাব দিয়েছিলাম, তা ঠিক! ডাঙায় যদি শেলন ভেঙে পড়ে, বেরিয়ে এসে কোন এক বাড়ি অতিথি হওয়া যেতা—িক বলেন? রেকফার্ড দিয়ে গুল। মহাব্যামে ভাসতে ভাসতে আরাম করে গরম পরিক্রিশাছি। ভারি একটা অন্ভূত কথা মনে আসে—কি মজা, ক্ষুধার বিবর্ণ বিক্ষুশ্রে ধরিরী হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না আমাদের। কিন্বা বাজপাথির মতো প্থিবী থেকে আরাম-আনন্দ ছোঁ মেরে নিয়ে নানান দেশের করেকটি বিচিত্র মানুষ শ্নালোকে সংসার রচনা করেছি। অদ্রে একজোড়া মোটা সাহেব-মেম। মেমটিকে প্রথম দর্শনে লাবণ্য ও যৌবন-মতী মনে হরেছিল। তথন বেলা আটটা। এখন সাড়ে-দশটার কপালে বলিচিহ প্রকট হয়েছে, র্প-যৌবন ঝরে পড়ে গেছে। ব্রুতে পেরে তাড়াতাড়ি একবার লাউজে গিয়ে দ্বরে এলো। একেবারে প্রস্ফ্টেযোবনা—আগের চেয়েও চমকদার। ওদের লাবণ্য ভ্যানিটিব্যাগে কোটো ভরতি প্রচ্ছের থাকে। সাহেব আর মেম দ্ব-জনেই, দেখছি, বাঁহাতে কাজকর্ম করে। রাজযোটক আর কি! রাঙানো নথ মেম সাহেবের— সে আবার উথা জাতীয় এক বস্তুতে সাহেবের নথ ঘসে ঘসে সাফ করে দিছে। আর কি কাজ এখন ওদের ?

পাইলটের ঘর থেকে বাতা এলো। শেলন গতি বদলাবে এবার—চলছিল প্র-দক্ষিণে, এবার থেকে প্র-উত্তরে। নিচে তাকিয়ে দেখ, প্রবাল-শ্বীপপ্ঞ। একট্ব নিচু দিয়েই চলেছে, যাতে সকলে দেখতে পায়। ঝ্কৈ পড়েছি সকলে জানলা দিয়ে। সম্দ্র-জলের উপর ব্বিঝ অজস্তর ম্বা ছড়িয়ে রেখেছে, রোদ্রা-লোকে ঝিকমিক করছে। ঠিক নামই দিয়েছে—ম্বা-শ্বীপপ্ঞ।

চীন আর ভারত নিতানত পাড়াপড়াঁশ। এবাড়ি-ওবাড়ির মাঝখানে একট্ব খানি পাঁচিল—হিমালয় পর্বত। প্রাচীনেরা সম্দ্র দিয়ে যেতেন, আবার ঐ পাঁচিল গলেও যাতায়াত করতেন। বোন্ধ শ্রমণরা এবং হ্রেন সাং, ফা-হিয়ান প্রভাতর নথদপণে ছিল ঐ সোজা পথ। পশ্চিম অক্টোপাসরা তার পর ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শত পাকে বে'ধে ফেলল—সোজা পথ একেবারে অগমা হয়ে উঠল তখন থেকে। আর বন্ধ হল চিরকালের সহজ মেলামেশা। পাছে এরা সব একজাট হয়ে য়য়, এই ভয়ে হয়তো। য়য়েশর সময়টা সংক্ষিপত পথ বেরিয়েছিল, আকাশ-পথে প্রায় ছ-ঘণ্টায় কলকাতা থেকে চীন পেছানো যেত। রাস্তাও তৈরি হয়েছিল আসাম ও বর্মা হয়ে চীন অর্বাধ। সেসব বাতিল। এখন ব্টিশ-এলাকা হংকং ঘৢরে চীন যেতে হয়়। য়ওয়া উচিত সোজাস্কাজ উত্তরমুথো—কিন্তু আমরা যাই দক্ষিণ-পূবে, তার পর উত্তর-পূবে, এবং হংকং পেণছৈ পশ্চিমমুখো সেখান থেকে। অর্থাৎ, নাক দেখানো হচ্ছে কান ও য়াথাটা বেড দিয়ে।

হংকঙের কাছাকাছি একট্ বিপদ। চারিদিক ঘনান্ধকার—দিন-দ্পুরে অকস্মাৎ দ্বপ্র-রাচি নেমেছে। শেলন উঠছে, নামছে। ঝড়-বাদলের সংগালড়াই চলছে, ভিতর থেকে ব্রুবতে পারছি। গোন্তা মারছে ঝড়ের উপর, ঘ্রণিগতের মধ্যে পড়ে হ্ব হ্ব করে নেমে যাচ্ছে এক-একবার। যাত্রীদের মুখ শ্কুকনো। নামতে নামতে মাটিতে পড়ে যাবে নাকি এমনি ভাবে? মাটিই বা কোথার, সম্দ্র-জল। অনেক নিচুতে নেমে এসেছে এবার। সম্দ্রের প্রান্তসীমা দেখা দিরেছে। পাহাড়—ধাপে ধাপে অগণ্য ঘর-বাড়ি, আকাশ-ছোঁত্তরা বড় বড় প্রাসাদ। সম্দ্রের খাড়িতে সংখ্যাতীত নোকো-জাহাজ, এপারে-ওপারে বিচিত্র জনপদ। হংকঙে এসে গেছে তবে! ঐ তো বিমানঘাঁটি। মান্যজন স্কুপষ্ট দেখছি, চলাফেরা করছে। শহরের উপরে চক্রাকারে ঘ্রছি আমরা। মৃত্যুর পর নিরালন্ব প্রেতদলের মতো। শেলন আবার উ'চুতে উঠে দ্রের চলে গেল। আধ খণ্টারও বেশি এমনি লক্ষাহীন ঘ্রের ঘ্রের ফাঁক ব্রেথ এক সময় নেমৈ পড়ল।

ঠিক হংকং নয়, হংকঙের উল্টো পারে—কাই-তেক বিমানঘটি। ঘড়িতে একটা। সাড়ে-তিন ঘণ্টা এগিয়ে সাড়ে-চার করে দিলাম।

কাণ্টমসের আড়গড়া পার হয়ে বেরুচ্ছি—

আসন্ন। ভারত থেকে আসছেন আপনারা? ক'জন আজকে? উঠে পড়্ন ঐ বাসে। প্যান-আমেরিকান এয়ার-টারমিন্যালে নিয়ে যাবে। আমরা থাকব সেখানে। পথে অস্ক্রিধা হয়নি তো? আচ্ছা—হোটেলে গিয়ে কথা-বার্তা হবে।

করেকটি চীনা য্বক। ইংরেজি ভাষায় তাঁরা আপাায়ন করলেন। সিংহ্বয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের লোক—হংকঙে অভার্থনার ভার এ'দের উপর।

( ( )

ছোট দ্বীপ হংকং। দ্বীপের আসল নাম ভিক্টোরিয়া। চীনের মূল-ভূথাও আর দ্বীপের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। মাইল দ্বেষক হরে বড় জোর। এপারের জায়গাটার আসল নাম কোল্বন। এথানেই আছি আমরা—কোল্বন হোটেলে।

এই কোল্ন—এবং চীনের মূল-ভূমির আরও মাইল তিশেক ব্টিশের শবলে। অবাধ-বন্দর হংকং—আমদানি জিনিষপত্রে ট্যাক্স লাগে না, তাই অকলিপতর্প সম্তা। কিন্তু নতুন কারো পক্ষে স্বিধা নেওয়া শক্ত। দোকানদারদের চক্ষবলজ্জার বালাই নেই—ডবল কি তারও বেশি দর তো হে'কে বসল, তার পর কত কমাবে কমাও। এক নজর দেখেই তারা খন্দেরের ধরন ব্বতে পারে। গায়ক ক্ষিতীশ বস্ব ছিলেন আমাদের দলে—তিনি এক ঘড়ি কিনলেন। ঘড়ির গায়ে দর সাঁটা আছে পয়য়ঀিট্ট ডলার—সম্ভান্ত দোকান, সিকি পয়সাও নাকি ওর থেকে কম হবার জো নেই। সেই ঘড়ি শেষ অবধি রফা-নিম্পত্তি হল একবিশ ডলারে। সকলেই জিনিষপত্র কিনেছি দরাদির করে—তব্ব শেষ পর্যন্ত খ্বতখ্বানি থেকে যায়, আরও হয়তো কমে পাওয়া যেত।

এই আন্তজাতিক বন্দরে হাজার রকম মানুষের আনাগোনা। যেখানে সেখানে বিজ্ঞাপিত ঝুলছে—পকেটমার সাবধান! খেয়া-ছিটমারে পার হব, ভাড়া কত জিজ্ঞাসা কর্রছি—কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন, ব্যাগ সামাল কর্ন আগে। কৌলুন খেটিলের ম্যানেজার দম্ভোক্তি করলেন, মনিব্যাগটা অমনি আলতো ভাবে রেখে খানিকক্ষণ ঘ্রের আস্ন তো রাস্তায়—তার পরেও ব্যাগ যদি আপনার থাকে, তবে বলব বিষম বাহাদুর।

শৃংধ্ কি ও'রাই, দেশবিদেশের যত বেপরোয়া আর স্ফ্রতিবাজেরা এসে জোটে। আগে সাংহাইও ছিল এমনি—নতুন-চীন ু ঝে'টিয়ে পরিচ্ছম করে ফেলেছে। তাই ময়লা আরো বেশি জমেছে এখানে। ভাল লোক যে নেই, তা বিলিনে; কিন্তু পাপচক্ষে অধিক দেখতে পেলাম না। হৈ-হুল্লোড় চলছে অহোরাত্রি। মদ ভারি সম্তা এবং মালেও অতি চমংকার—এমনটি নাকি ত্রিভুবনে আর নেই। আমি নিতান্তই 'ও-রসে বিশ্বত গোবিন্দদাস'—তাই হলপ করে কিছু বলতে পারব না। তবে রসিক জনের স্বম্থে শ্রবণ করেছি। আর পণ্য-মেয়েদের ভিড্ডে দিনমানেই পথে চলা দায়। এটা স্বচক্ষে দেখা।

যাবার সময় একটা রাত্রি মাত্র, কিল্তু ফিরতি মন্থে পাঁচ-পাঁচটা দিন এখানে কাটাতে হয়েছিল কলকাতার শেলন না পাওয়ায়। সেই সময় আসল মন্তি দেখেছি। পালাই-পালাই ডাক ছেড়েছিলাম। অথচ চীনভূমিতে দিন চল্লিশেক কাটিয়ে এসেছি—বলুক না ওরা, আরও গিয়ে থাকতে রাজি আছি।

হংকঙের ব্যাপার আগে ভাগে তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি। চীনের প্রোক্জনল কাহিনী শেষ করে তথন এসব বলবার আর র্নিচ হবে না। আর্থ্যেরিকান ডলার ভাঙিয়ে হাতে বিস্তর টাকা। সমস্ত নিঃশেষে খরচ করতে হবে, এই মহৎ সংকলপ নিয়ে পথে বেরিয়েছি। আমি, ক্ষিতীশ, নিশলপপতি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা দেবী এবং মাদ্রাজের সিনেমা-ডিরেক্টর কৃষ্ণ-



স্বামী। ঘোরাঘ্রিই সার, কিছুই কেনা যাচ্ছে না—দর শুনে আঁৎকে উঠতে হয়।

বৈদ্যনাথ এমনি সময় আঙ্কে দেখালেন, ভারতীয় পতাকা উড়ছে। 'নিঘা'ৎ সেখানে ভারতের মানুষ থাকে। সওদার ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করবেন। তাই বটে! একটা ব্যাৎক—ঢুকেই পারেখ মশায়ের সংগে আলাপ হল। অত্যন্ত ভদ্র ও সদাশয়। হংকঙের পথে-ঘাটে সহযাত্রী হয়ে আমাদের প্রচুর

সাহাষ্য করেছেন। একটি বাঙালিও আছেন—গ্রীষ্ত মিত্র। কিন্তু কি কারণে জানিনে, তাঁকে তেমন কাছাকাছি পাওয়া গেল না।

র পুসী হংকং। ছার কোম্পানির খেয়া-ছিমার অবিরত এপার-ওপার করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো ক্লাস—িষ্টমার ঢুকবার পথও দুটো। প্রথম পথে ঠিক উপরে পেণছে যাবেন, ন্বিতীয় পথে নিচের তলায়। ঢাকবার পথে ভাড়াটা দিয়ে যান জানালার খোপে, তার পর জাহাজে চেপে বস্কুর্। বসবার আরামপ্রদ ব্যবস্থা। কত লোক যে পারাপার হচ্ছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। এ ছাড়া মোটর-লণ্ড ও অন্যান্য খেয়ার ব্যবস্থা আছে এদিকে-সেদিকে। ইচ্ছে হলে মোটর-লপ্ত নিয়ে বেরোন প্রমোদ-ভ্রমণে—ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ঠিক করা আছে। পাহাডের উত্তঃপ চুড়ায় অসংখ্য অট্রালিকা। ট্রাম আছে সেই চুড়া অবধি পেণ্ছবার—মোটরের পথও আছে। ট্রামে যাওয়াটা ভারি মজার। পারেথ সংগী আছেন—তাঁর কথা মতো রাহ্যিবেলা চলেছি। আলোকোজ্জ্বল এপার-ওপারের শহর ও সমুদ্র অপরূপ দেখাচেছ।

এই পিক-ট্রাম (Peak Tram) এক বিসময়কর শিল্পকীতি। জায়গায় জায়গায় রাস্তা একেবারে খাড়া উঠে গেছে—আমরা কাত হয়ে পড়েছি বেঞ্চিতে। পাতলা জাঁমা গায়ে ছিল—পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে হি-হি করে শীতে কাঁপছি। কনকনে হাওয়া বইছে গিরি-চ্ডায়। কিছ,ক্ষণ ঘ্রে-ফিরে দেখলাম। নেমে আবার উষ্ণলোকে এসে বাঁচি।

আর এক দ্রুটব্য স্থান টাইগার পার্ক। সেখানে বুল্ধ-মান্দির আছে— টাইগার-পার্গোন্তা নামে খ্যাত। প্রচুর বিভবশালী এক চীনা ব্যবসায়ীর কীর্তি, ভদ্রলোকের বাড়িও এই পার্কের মধ্যে। কাজ শেষ হয়নি, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরো চালাবেন এই তাঁর ইচ্ছা। প্রতি বংসর নিয়মিত ভাবে কাজ চলছে। শুনলাম. সিঙাপ্ররে তাঁর বড় বাবসা—সেখানে অবিকল এই রকম আর একটা পার্ক তৈরি হয়েছে বিষ, ড্রাগন—এসব অতি-পবিত্র চীন অঞ্চলে; বাঘের নাম জ্বড়ে দেওয়া হয়েছে সেই জন্যে। পাহাডের উপর পাথর কেটে কেটে তৈরি। দেব-দেবীর

ম্তি—ও'দের পৌরাণিক দেব-দেবীর সংশ্য আমাদের দেবতাদের আশ্চর্য রক্ম মিল। দেরালে দেরালে অসংখ্য ছবি—আর বিস্তর সদ্পদেশ। জুরাখেলা, আফিং-চরস খাওয়া ও গণিকা-সশ্গের দোষ দেখানো হয়েছে ছবির মধ্য দিয়ে। নতুন-চীনে এসব পথের পথিক কেউ নেই আজকাল, হংকং বলেই ছবি দেখানোর প্রয়োজন হয়েছে। পাপ করলে মৃত্যুর পর কি রকম সাংঘাতিক নরকভোগ করতে হয়, নানা রকম বীভংস মৃতির মাধ্যমে তা-ও আছে। বাংলা দেশে পট্রারা পটের শেষ দিকে পাপের শাস্তি দেখায়—সেই ব্যাপার।

সওদা করতে গিয়ে এক চীনা দোকানদারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পিকিন থেকে ফিরছি শুনে বলল, আচ্ছা বলো কি দেখে এলে—

পাঁচ-দশ মিনিটে বলবার বস্তু নয়। তব্ বললাম দ্ব-এক কথা। হংকং আর আসল চীনে কতট্কুই বা দ্বছ! অথচ কিছ্ই মেলে না—আকাশ আর পাতালৈর পার্থকা। তোমরা যেন চীনের মানুষ নও, এ আর একটা দেশ।

দোকানি বলল, বাছাই-করা কতকগনলো জিনিষ তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আসল কিছনুই জানো না। লোকের ভারি কন্ট, সব কিছনু ওরা কেড়েকুড়ে নিচ্ছে।

গলায় আঙ্বল ঘ্ররিয়ে কাটবার ভিগ্গতে বলল টাকা-পয়সা থাকলেই সাবাড় করে দিচ্ছে সংগ্র সংগ্রে—

এসব নতুন নয়, দেশে থাকতেও এমন অনেক শ্নেছি। শ্রীযুত উ-ইয়্ন-চুর সভেগ একত্র বেড়ালাম, একসভেগ খাওয়া-দাওয়া। পাঁচটা ফ্যাক্টারর মালিক অথচ নতুন-চীনের বিশিষ্টদের এক জন তিনি—অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য। এমন ধনী আরও অনেক আছেন। তবে বেপরোয়া ম্নাফা লাঠবার উপায় নেই—এই যা। কিন্তু শ্ননছে কে? প্রোপাগান্ডার বিচিত্র মহিমা— অতি নিখ্ত তার কার্কমা। কান ও মন এমন বিষিয়ে দেয় যে এত কাছে থেকেও সত্যি খবর এরা শ্নতে পায় না।

আবেগে একটা কথা না বলে পারিনে। ঐ যে মেরেগর্লো সেজেগর্জে রং মেখে ঘ্ররে বেড়াচ্ছে—দিন নেই রাত্রি নেই, শীত নেই বর্ষা নেই, নানান দেশের বদমায়েসরা কয়েকটা ডলার ছুইড়ে দিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ওদ্ধুর নিয়ে—ওরা তোমার নিজের জাত নয়, চোখের উপর দেখছ তব্ব অপমান গায়ে বেখধে না তোমাদের?

লোকটা জবাব দিল না, হিসাবপত্র নিয়ে বাসত হয়ে পড়ল। আমার মুখের দিকে আর তাকাবে না, বুঝতে পারছি। কি-ই বা আছে জবাব দেবার!..... কোন জন্মে আমি কোট-প্যাণ্টলন্ন পরিনে, এবারে চীনের বন্ধ্রা এক গরম সাট্ট উপহার দিয়েছে। বান্ধবিন্দ ছিল জিনিষটা। হংকঙে এসে দ্ব-দিন পরে সেটা পরলাম। পিকিনের অত শীত ধ্বতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ানে কাটিয়ে দিয়েছি, আর হংকঙের প্রায় গরম আবহাওয়ায় ঐ ভারী উষ্ণ সম্জা গায়ে চাপিয়ে সাহেব সাজবার প্রয়োজন হল।

বৃদ্ধিটা ক্ষিতীশের। মাল ওজন করাতে গিরেছিলাম এরার-অফিসে।
চক্ষ্ব কপালে উঠল। ত্রিশ কিলোগ্রাম বেখরচার নিয়ে যেতে পারব। সোটা বাদ
দিয়েও এত ওজন উঠেছে যে অতিরিক্ত শ' দ্বয়েক টাকা মালের ভাড়া দিতে হবে।
অনেক জিনিষ উপহার পেয়েছি, আর অনেক কিনেছি ও'দের উপহারের টাকায়।
সাতটা বইয়ের পায়েকট তব্ব ডাকযোগে পাঠিয়ে এসেছি পিকিন থেকে।

কমাও—যে উপায়ে যত পারো ওজন কমিয়ে ফেল। ক্ষিতীশ ব্লল, ধর্তি পাঞ্জাবির কি-ই বা ওজন—ঐ স্মুটে সচ্জিত হয়ে কাঁধে ওভারকোট চাপিয়ে শেলনে উঠবেন, তাতে বিস্তর ওজন কমে যাবে।

চমৎকার যুদ্ধি। কিন্তু সাটু পরা আগে-ভাগে একট্ রণত করে নেবার দরকার। নতুন-চীনের সার্বজিনীন পোষাক এই রকম—কাটছাঁট অবিকল তাই। আমিই বলেছিলাম, দেবে,তো দাও তোমাদেরই মতন। পোষাক পরে তোমাদের এই বিপ্লে উন্দীপনার ছোঁয়াচ যদি লাগে মনে।

সাজসজ্জা সমাপন করে বের্নো গেল। হোটেলের লোকজন কেমন-কেমন চোখে আমার দিকে অকায়। রাস্তায় পড়েছি, সেখানে তাই। ভালই তো, পোষাকের দৌলতেই না হয় হংকং শহরে একট্ব অসাধারণ হওয়া গেল!

ব্যাপার কিন্তু আরো কিণ্ডিং ঘোরালো। এরার-টার্মিনাসে পেলনের খবরা-খবর নিতে গিয়েছি। জাতে ইংরেজ কি ইয়াঙ্কি জানিনে—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মাও-সে তুঙের তুমি খুব বন্ধ্ব বৃথি ?

বিরক্ত হয়ে বললাম, নিশ্চয়। নতুন-চীন যে দেখবে, সেই তাঁধ বন্ধ্র হয়ে যাবে।

সে কিছ্ব বলল না আর, নিজের মনে কাজ করতে লাগল। এক চীনা কর্মচারী এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিল। আর এক জনকে কি বলছে আমার অবোধ্য ভাষায়। অবস্থাটা অপমানজনক মনে হল। কাঁধ থেকে সজোরে লোকটার হাত ছুঃড়ে দিয়ে বললাম, কি বলতে চাও তুমি?

গটমট করে বেরিয়ে এলাম।

প্যাং-টাক-সেং সিংহত্বয়া সাংবাদিক-দলের নেতৃস্থানীয়—হংকঙে ওদেরই

তত্ত্বাবধানে আছি। ত্বাকে ঘটনা বললাম। প্যাং গশ্ভীর হল। বলে, ও-পোষাক খ্বলে রাখো—শেলনে উঠবার সময় পোরো। তার আগে দরকার নেই। চারিদিকে কত শন্ব ঘ্রছে, কত দেশের গ্ৰুতচর! বেশি প্রকট হয়ে কাজ নেই এ জায়গায়।

দতব্ধ হয়ে রইল এক মৃহত্ত। তার পর ধীরে ধীরে বলে, হংকং আমাদের নয়। দেখ না, আমরাই কি রকম অতিথি-জনের মতো রয়েছি।

ভৌগোলিক হিসাবে এক বটে, হংকং তব্ চীন নয়। আমাদের যেমন পশ্ডিচেরি বা গোয়া—উহ্, এরও চেয়ে নিঃসম্পর্কিত। ১৯৫০ অব্দে বিরাট যড়যন্ত হয়েছিল নতুন-চীনের নায়কদের মেরে ফেলবার জন্য। তার উদ্ভব, শ্রনতে পেলাম, এই জায়গাতেই। কোন মানুষ কি মতলবে ঘ্রছে, কে বলবে? কোরিয়ার লড়াইয়ে চীনের ভলাশ্টিয়ায়দেন উপর বোমা মেরে সৈনোরা এইখানে হাত-পা মেলে বিশ্রাম নেয়। তার জন্য আরামপ্রদ ঘরবাড়িও নানাবিধ ব্যবস্থারেছে। কত মতবাদের খবরের কাগজ, খবরের জোগানদারই বা কত বিচিত্র ধরনের! হংকঙেরই এক কাগজে বেরিয়েছিল, পিকিনের শান্তি-সম্মেলনটা কম্মুনিস্টদের একটা হৈ-চৈ মাত্র—মলোটোভ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। খবর তৈরি করতে জানে বটে! চিরজন্ম তো গল্প-উপন্যায় লিখে গেলাম—কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, এতদ্বে কল্পনার দেড়ি আমাদের নেই।

হংকং চীন নয়—নতুন-চীনে পা ছোঁয়াবার আগেই টের পেয়েছিলাম। হোটেলে সেই একটা রাত কাটিয়ে গিয়েছিলাম—তথনই। ঝ্পঝ্প করে বৃষ্টি হচ্ছিল, পটুনায়ক পাশের শয্যায় বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন। চারতলার বারান্ডার অনেক নিচে পিচ-ঢালা ঝকঝকে রাস্তা। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম অনেকক্ষণ। ওপারে পাহাড়ের উপরৈ লাল নীল সাদা আলোর বিচিত্র মালা পরে হংকং শহর র্পের বিভায় বিত্ত আর আনন্দ-পিয়াসী দ্র-দ্রান্তরের মানুষজনকে হাতছানি দিয়ে প্রল্বেখ করছে।

মোটরের স্বৃতীর হেডলাইট জবলে উঠল হঠং। সেই আলোর দেখলীম, ব্িজিস্নাত রাস্তার উপর সৈন্যেরা আর মেয়ে কতকগ্লো। আর রিকশা ছ্বটোছ্বটি করছে শিকার ধরবার আশায়। রিকশাওয়ালারা জাতে চীনা, কালো হাফপ্যাণ্ট-পরা—আলোয় ঝকমক করছে তাদের ফরসা গায়ের রং। অন্তরাজ্যা অর্বাধ কে'পে ওঠে। নিশিরাত্রে মনে হল, শহর নয়, ভয়াল অরণ্য—ডোরা-কাটা বাঘের দল রক্ত-ক্ষ্মায় ক্ষেপে উঠেছে। দরিদ্র সব্রিক্ত হতভাগ্য মেয়েরা, আর লালসাদ্বর্শন কাপ্রবৃষ্ধ যুবার দল। অবিবল ব্িজ্ধারার মধ্যে উচ্ছ্ভিখল নর-

নারীর উৎকট হাস্যধর্নিতে আকাশব্যাশ্ত হাহাকার উঠছে যেন। প্রশাশ্ত মহাসমূদ্র-তীরে আলো-ঝলমল রূপসী হংকং নগরীর নিঃসহায় নিশীথ-রুন্দন।

(0)

সম্দের খাড়ি। পারঘাটার এ ধারে রেলভেটশন। জলের একেবারে উপরে ভেটশনটা। সকাল ৭-২০ মিনিটে টেন ছাড়ল।

খাড়ির কিনারা ধরে গাড়ি চলেছে। ডার্নাদকে জল, বাঁদিকে শহর। শহর শেষ হয়ে বিদত অঞ্চল। জনালয় ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়েছি। পাহাড়, পাহাড়—দুণ্ডি আচ্ছন্ন করে আছে রক্তাভ পাহাড়ের সারি। সহসা অবারিত হয়ে গেল ডানহাতের দিকটা। বিদতীর্ণ জলরাশি—জলের উপর নোকো-ভিমার। কি গাড় নীল জল! সীমাহীন প্রশান্ত মহাসাগর হাত বার্টিড্রে মহাচীনের এক মুঠো মাটি আঁকড়ে ধয়েছে। তারই নাম হংকং।

নাদ্বসন্দ্বস কাতি কৈ ঠাকুরটি—আজ্ঞে না, খাঁটি নাম কিছবতে বলছি নে। বাপ-মা ঠাহর পান নি, ভাবীকালে ছেলের চেহারা এমন খ্লবে। তাই অনা একটা নাম রেখেছিলেন। কাতি কই ভদ্রলোকের নাম হওয়া উচিত।

এদিককার বেণিষ থেকে কার্তিক ঘাড় লম্বা করে ঝাকে পড়লেন। কি লিখছেন?

খরচগ্লো ট্রকে রাখছি-

খরচ আবার কি? হে°-হে°, ও বললে কি শর্নি? আমি তব্ ট্রাউসার কিনলাম আঠারো ডলারে। আপনি কৃপণের যাস্ব, খরচ করবার ভয়ে বের্লেন না মোটে। দেখেছেন আমার ট্রাউসার?

• আমি একা নই এবং শাধ্মাত্র ভারতীরেরা নর। স্পার্তিকের ট্রাউসার অনেকজনকে দেখতে হয়েছে। এবং শা্নতে হয়েছে দাঁও মেরে ঐ বস্তু আঠারো ডলারে কেন্বার আদ্যন্ত ইতিহাস। সেই ব্যাপার আবার উঠে পড়ে ব্রিঝ! ভয়ে-ভয়ে মা্থ তুলে তাকালাম।

না, কার্তিকের মতি এখন অন্যাদিকে। বলে, বই লিখছেন তা ব্রুকতে পেরেছি। আমার কথা লিখবেন কিন্তু।

ভোঁতা-বুল্ধি এই মানুষগুলোর ভারি ঝোঁক, ফাঁকতালে নাম করে নেবার।

নামের নেশার কোন এক মওকার হঠাৎ বীরত্বের কাজও করে বসে। কিন্তু আপাতত হাত এড়ানোর দরকার। মাথায় এক বৃদ্ধি খেলে গেল। বললাম, শ— মশায়ও এক ট্রাউসার কিনেছেন। বেশ ভালো জিনিস।

দেখেছেন আপনি? ভালো আমার চেয়ে?

তাই তো মনে হল--

বাস। মৃহ্তুর্তে উধাও। শ— ওদিকে, কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে। অতএব নিশ্চিন্ত আপাতত।

পাহাড় আরো ঘনীভূত হয়েছে। টানেল পার হচ্ছি মাঝে মাঝে। একটা টানেল অত্যন্ত বড়। আলো জবলে উঠল কামরার মধ্যে। চলেছে তো চলেইছে —শেষ আর্ব হৃতে চায় না টানেল।

ভৌশন—িক নাম? চীনা অক্ষর......ইংরেজিতেও লেখা আছে ওদিকে। সা তিন। একটা মেরে ঐ পাহাড়ের উপর পা ছড়িরে বসে রেলগাড়ি দেখছে। জেলে জাল ফেলছে খাড়ির জলে। পাল-তোলা কত নৌকো যাচ্ছে সারবিদি— মেঘনার উপর দিয়ে এমনিধারা বহর যেতে দেখেছি। কলাগাছ, ঝাউগাছ। নাম-না-জানা রকমারি গাছের জভগল কলকেফ,লের মতো হলদে হলদে ফুলে আলো হয়ে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে পিচ-ঢালা এক পথ উঠে গেছে কছপের স্মুস্ণ পিঠের মতো। খাড়ি চওড়া হচ্ছে ক্রমণ। বাঁদিকের উত্ত্প পাহাড় থেকে কলোচ্ছলিত ঝরণা এ-পাথর থেকে ও-পাথরে নাচতে নাচতে নেমে এসে আমাদের রেললাইনের নিচে গাড়ি মেরে খাড়ির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—

পাটনার দৈনিক 'নবরাষ্ট্রের' সম্পাদক দেবরত শাস্ত্রী। গ্রীকৃষ্ণ সিংহের সংগ্য স্ফুদীর্ঘাকাল কংগ্রেসের কাজ করেছেন; এখন আর কংগ্রেসে নেই। চমংকার মানুয, আমার সংগ্রে খাতির জমেছে কলকাতা থেকেই। একবার গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালাম।

भाम्ती वरतन, म्वर्ग ना भाजान—रकाशाय हरतीष्ट वन्न रजा?

জবাব দিলাম, মতে ই নিঃসন্দেহ। জড়বাদীর দেশ বলে মাট্টু কিছ্ম কঠিন হতে পারে।

সারা দেশ রক্তে ভেসেছে এই তো সেদিন অবধি—
মাটিতে দাগ আছে কি না, খুঁজে দেখতে হবে। এত দেশের এতঁগুলো
কড়া চোখ নিশ্চয় এড়াতে পারবে না।

মনোভাব অনেকেরই এমনি। কোত্হল, সন্দেহ—একট্-আধট্ আতৎকও যে নেই, এমন কথা হলপ করে বলতে পারি নে। স্বজানতা হিতৈষীদের অভাব নেই, ঘরে বসেই এক এক দিক্পাল। যাত্রার মুখে তাঁরা মুষলধারে সদ্পদেশ ছেড়েছেন—

সমাজতান্ত্রিক নতুন ব্যবস্থা—দেশজোড়া দেখবে শন্ধ এক বিরাট মেশিন, মানন্ত্রগুলো সেই মেশিনের ইস্কুপ-নাট। ব্যক্তি-সন্তা বলে কিছ্ব আর নেই। কথাবার্তা সামাল হয়ে বোলো হে, দেখে ব্বেঝ চলাফেরা কোরো। বেফাঁস কিছ্ব ঘটলে কচ করে মন্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে নিতে বাধে না ওদের।...

কত রক্মের উল্ভট ধারণা ! শ্ব্দ প্রয়োজন ছাড়া আর কিছ্ব নেই নাকি সেখানে ! ফ্রলের মধ্যে হয়তো ফ্রলকিপি—মান্বের যা ক্ষ্মা-নিব্ত্তির কাজে লাগে। হাসি-আনন্দ-হীন উৎকট বস্তু-সর্বস্বতা। যাওয়া পণ্ডশ্রম ওসব দেশে। রীতিমত ওজনদার পর্দায় ঘেরা চতুর্দিক। সে পর্দার যেট্যুকু ওরা প্রয়োজন মাফিক তুলে ধরবে, ঝাপসা-ঝাপসা আলোয় তাই দেখে এসো। আর শ্বনে এসো দম-দেওয়া প্রতুলের মতো কলের মান্য্গ্রলোর ম্বথে কয়েকটি শেখানো কথা। এই মানু, এর বেশি নয়।

সে যাই হোক, আর যে লেখা চলে না। পেলন নয়, রেলগাড়ি। জোরে ছুটছে। যে চীনে চলেছি, হাতের বাংলা অক্ষর এখন থেকেই তার লিপির প্রতির্প নিতে শ্রুর করেছে। লেখা অবশ্য চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু পড়ে দেবে কে?...

পাহাড় জমে আসছে, খাড়ির ওপারেও পাহাড়। ক্রমশ পাহাড়-ঘেরা হ্রদ হরে দাঁড়াল ঐ খাড়ি। পাহাড়ের ছারা পড়ে মসীকৃষ্ণ দেখাচছে জলের রং। জলের নিচে থেকেও ছোট ছোট পাহাড় মাথা উ'চু করেছে। পাহাড়ের গায়ে একৈবারে হেলান দিয়ে ঘ্মনুচ্ছে এক নিশ্চল তিমার—চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে ঘুমন্ত জনের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো।

তার পর কখন এক সময়ে হুদ থেকে দ্রেবতী হয়ে পড়েছি, জল আর কোন

• দিকে নেই। সমতল জনপদ, একটা দ্বটো পাহাড় কদাচিং। ডেদৈন, হাটবাজার, ইস্কুল-মাঠ সাঁ-সাঁ করে পার হয়ে যাচছ। সীমান্তে এসে গাড়ির গতি
স্তম্ধ হল। আর এগোবার এত্তিয়ার নেই।

লাউ-হ-- শেউশনের নাম। বৃটিশ-প্রভূত্বের শেষ। মহাচীনের প্রান্তভাগে

কটিদন্ট কয়েকটা ট্রক্রা এমনি রয়ে গেছে এখনো। অনেক দিন ধরে বিস্তর আরাম করেছে, যাই-যাই করে এখন যেন হাই তুলছে।

ছোটু খাল। খালের উপর প্রল। খাল-পারে অনেক দ্রে অবধি কাঁটা-তারে ঘেরা। নতুন-চীনের আরম্ভ প্রলের ও-পার থেকে।

রোদ প্রথব। মালপত্র নামিয়ে সত্পাকার করে রেখেছে। তারই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে যে যার জিনিষ দেখে নিতে ব্যস্ত। শুধু চোথের দেখা দেখলেই হল যে ঠিকমতো সমস্ত এসে পেণিচেছে। আর কোন হাণ্গামা নেই। এখান থেকে বয়ে নিয়ে ও-পারের গাড়িতে তোলা এবং ক্যাণ্টনে পেণিছে দেওয়ার যাবতীয় দায়ঝির ওপের। সর্বদা হাতের কাছে প্রয়োজন, গাড়ির গাদার মধ্যে দলে চলবে না, সেই ক'টি জিনিষ শুধু হাতে করে নিন।

আমি ছোট স্যুটকেশটা নিয়েছি। কে আবার ওর থেকে আজে-বাজে জনিষ বের করে আলাদা ভরে দিতে যায় এখন? কিন্তু আলস্যাট্রকু না করলেই ভাল হত! ভাবা উচিত ছিল, এক এলাকা থেকে একেবারে পৃথক আর এক এলাকায় ঢ্রকছি—পথ কিছু বেশিই হবে। আরও মুশকিল, কাল্টমসের নানা আগড় অতিক্রম করে গজেন্দ্রগমনে এগ্রতে হচ্ছে। মাথায় চড়চড়ে রোদ —ছুটে গিয়ে বসব ও-পারে তার জো নেই।

পুলের মাঝামাঝি এসে পিছনে তাকাই একবার। ছোটু খাল—এপারে-ওপারে তব কি দুস্তর বারধান! কার্তিক পাশে এসে পড়েছে। বলে উঠল, ট্রাউসার পনেরো ডলারে কিনেছে বটে, কিন্তু কাপড় অতি খেলো। সওদায় আমার সংগ্যে পারবে? উনি তো শ—, ও'দের মাথা রাজাগোপালাচারীকে ডেকে নিয়ে আসুন না!

প্ল পেরিয়ে নতুন-চীনের মাটিতে পা দিলাম। উচ্চু টিলার উপর এখানে একজন ওখানে একজন রন্দ্বধারী সৈন্য ঘাঁটি আগলাচছে। নিচের মাঠে শ্রীষের বিলে ছিল্টা একদল—গায়ে পোশাক কিন্তু হাতে অস্ত্র নেই। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তারা হাততালি দিছে। হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করছে আমাদের। আর ওদিকে তারের বেডার ওধারে পশ্মবন। পশ্মফুলের সময় এখন

আর ভাপকে তারের বেড়ার ভবারে সম্মবন। সম্মবন্ত্রর সমর আ নয়, ডাঁটার উপর বড় বড় পাতা ছহাকারে মেলা। দ্বলছে প্রসন্ন বাতাসে ।

না দাদা, ঠকিয়েছে আমায়। তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ ধরে। কাপড় ইয় তো উনিশ-বিশ—গালে চড় মেরে আমার কাছ থেকে আঠারো ডলার নিয়ে निल। ब्रांडेमारतत माम भरनत-खालत र्वाम रूटाई भारत ना।

দ্রত হে'টে দ্রবতী হই কার্তিকের কাছ থেকে। এ হাহাকার শ্নেতে পারি নে। আরও যে কত ঠকে যাচ্ছ, হু'ল' নেই। দ্রবিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তর শেষে ছবির মতন ঐ সব ঘরবাড়ি, উদার স্থালোক, আনন্দ-ভাসিত পশ্মবন— তিন ডলারের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, কিছুই এ সব তাকিয়ে দেখলে না একটি বার!

রাজা-মহারাজাদের অভ্যাগম হচ্ছে—এর্মান খাতির! উ'হ, ভুল বললাম
—অনেক কালের অদেখা আপন মান্যদের পেয়ে এরা উল্লাসে মেতে গিয়েছে।
তাই বটে! প্রশালত সম্বদ্ধ পাড়ি দিয়ে ইদানীং যারা চীনের তটে উঠেছে,
লুঠেরা প্রায় সবাই; আফিঙের মৌতাতে অজ্ঞান করে রেখে সর্বন্দ্ব পাচার করে
দিত নানান দিকে। আজকের এই ব্যাপার নিতান্ত অভিনব। প'শ্ববিশটা
দেশের নির্বিরোধী মান্থেরা শলা করতে আসছে, আনন্দ এবং মান-ইজ্জত
নিয়ে কি করে সকলে শান্তিতে বে'চে থাকতে পারে।

বাজনা বাজছে। শিল্পী পিকাসোর পরিকল্পিত স্বৃহৎ কব্তরের ছবি
—তারই নিচে দিয়ে তোরণন্বার অতিক্রম করে এগিয়ে গেলাম। দেইশনের নাম
সেন-চুন। মোভি-কামেরায় চলন্ত ছবি নিচ্ছে। দ্বজন মহিলা ছিলেন,
কার্তিক এগিয়ে তাঁদের কাছে জ্টল। হাত নেড়ে ব্যুস্তভাবে কি কথা বলছে।
আমি কিন্তু জানি। কথোপকথন লোক-দেখানো—আসল দরকার ব্রুবতে
পের্রেছ। মেয়েদের স্ত্রেগ ক্যামেরার মুথে দাঁড়াবে। মেয়েদের খাতিরে ক্যামেরা
নিশ্চয় একট্ বেশিক্ষণ থাকবে ও'দের উপর, কার্তিক ঐ সঞ্গে ভালমতো
ছবিতে উঠবে।

তেশনে পা দিয়েই তাজ্জব! ওয়েটিং-র্ম না লাইরেরি? টানা টেবিলের ধারে বেণি, লোকে সারি সারি বসে পড়ছে। বই সাজানো আছে একদিকে, রেল কোম্পানির লোক আছে লেনদেন ও খবরদারির জন্য। ুংশ্বাসত তারা। চানা ভাষা অবোধা, তব্ উল্টেপান্টে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা গেল, শিশ্ব-পাঠা থেকে উর্চ্বাজ্লনী তিনি প্রভাতর ছবি থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে মার্ক সবাদ ও কমার্নিজমের বইও বিম্তর। একেবারে চুপচাপ—মাটিতে সর্চ্চ ফেললে ব্রিঝ্ শোনা যাবে। হৈ-হ্লোড়ের জায়গা ডেশন—কিন্তু এই প্রান্তট্ট্রুতে যেন ধ্যানস্ত্র্য তপস্যার ক্ষেত্র বানিয়েছে। ট্রেনে যাবার জন্য ডেশনে এসেছ, গাড়ির দেরি আছে—আহা, মিছে সময় নন্ট করে হবে কি? পড়ো বসে বসে—

শিখে নাও এই ফাঁকে মতট্রকু পারো।

সবাই যে পড়ছে, তা নয়। পড়তে জানেও না কত জন! ক্যারমবোর্ড আছে, ভূমিতে নয়—খানিকটা উ'চুতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলতে হয়। খেলছে কয়েক জনে চারিদিক খিরে। আর ওদিকে সারি সারি বেণি পাতা, পিছনে ঠেশ দেবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের ইস্কুলে যেমন ক্লাস সাজানো থাকে। অনেকে বসে আছে সেথানে। যাতীদের মালপত্র একদিকে পাশাপাশি সাজানো। শৃঙখলা সর্বত্র।

দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও পোস্টার। ইতস্তত নয়, সাজাবার পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি আছে। শিক্ষার সঙ্গ শিল্পর্চির অপর্প সমন্বয়। আছে থবরের কাগজ—বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আঁটা। নতুন-চীন ডাকহাঁক করে সকলকে শোনাতে চায়—কি মাণিক্য সে পেয়েছে, আরও কি কি সে পেতে চায়। এই সামান্ত-চেগন থেকেই তার শ্রু।

আর এক বিস্ময়—ছেগন জায়গা, এত মানুষের আনাগোনা, কিন্তু ধ্লোন্মরলা নেই কোনখানে। ছোটু মেয়েটা কমলালেব্ব খেল—আরে আরে, খোসানিয়ে গ্রুটগর্ট করে যায় কোথা ওদিকে? আবর্জনা ফেলবার জায়গা আছে—উপরে ঢার্কনির দুগে কাঠের লন্বা হাতল । হাতল ধরে ঢার্কনি তুলে লেব্বর খোসা তার মধ্যে ফেলে আবার ঢাকা দিল। থ্তু ফেলছে, তাও এই সব জায়গায়। কেমন অসোয়াস্তি লাগে। নিতাস্তই রেললাইন পাশে, তাই ধরে নিচ্ছি স্টেশন। নইলে বাস-ঘর কিন্বা ঠাকুরঘর বললেই বা ঠেকায় কে? ভয় হয়, কেউ আবার জুতো খুলতে না বলে বসে!

এদিকে--

ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন না—হাত নেড়ে হাস্যমনুথে পাশের হলঘর দেখাচ্ছেন, ঢনুকে পড়তে ইসারা করছেন।

নিচু নিচু টেবিলে কেক স্যাশ্ডউইচ রকমারি ফল লেমন-স্কোয়াশ ইত্যাদি। চা নিয়ে ঘোরাঘ্রি করছে জনে জনের কাছে। অতএব ঢোকাবার কারণ বোঝা যাচ্ছে; মুখের বাক্য নিষ্প্রয়োজন।

किन्ठू वाकाविम् ७ এकজन এসে পড়লেন।

দাঁডিয়ে আছেন আপনি?

এতক্ষণ বসে বসে এলাম। আবার এই ঘরের ভিতর ঠায় বসিয়ে রাখবেন, দেখতে শ্নতে দেবেন না?

দেখবেন বই কি! দোষ-চ্নুটিও দেখিয়ে দেবেন, এই আমরা চাই। কিন্তু

কণ্ট করে এলেন, এখন বিশ্রাম নিন।

বললাম, সকালে হংকং থেকে আছা এক দফা সেরে ট্রেনে উঠেছি। ত্লোর বাক্সে যেমন করে আঙ্বর আনে, সারা পথ তেমনি করে তো নিয়ে এলেন। বলছেন যখন, কণ্ট কিছ্ব করেছি নিশ্চয়। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি নে। দয়া করে যদি একট্ব ধরিয়ে দেন কি কণ্ট করেছি, তদন্পাতে বসে বসে হাঁপাতে থাকি আর সরবত গিলি।...

এক বষীর্মনী স্টেশনে আসছেন—পিঠের সঙ্গে বাচ্চা বাঁধা, আর এক বাচ্চাকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে আনছেন। পিছনে এক তর্ণী—ছোট বোনই হবে আগের জনের। হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা—ছিমছাম আধ্নিকা। কিন্তু কাণ্ড দেখ্ন—কাঁধে এক বাঁক, বাঁকের দ্ই প্রান্তে গণ্ধমাদন তুলা দ্ই বোঝা। দিন দ্পনুরে অন্তত পক্ষে শ' দ্ই-তিন চক্ষ্র সামনে প্রকাশ্য স্টেশনের উপর আধ্নিকা বাঁকে ঝ্লিয়ে বোঝা নিয়ে আসছে—ভ্যানিটি-ব্যাগ বইতেই ঘাম বেরিয়ে যায় 'পল্লবিনী-লতেব' ললনা দর্শনে অভ্যন্ত আমাদের দ্ভিটতে আর পলক পড়েনা।

না, দেখেছিলাম একবার গোবরডাঙা স্টেশনে। পায়ে মল ও আলতা, মাথায় দেড়গাজি ঘোমটা এক বউ ট্রা॰ক ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছে। আগে আগে যাছে স্বামীপ্রবর—হাতে ছড়ি, মুখে বিড়ি, ফাঁপানো টেড়ি মাথায়। ছড়ি তুলে হ্রু॰কার দিয়ে উঠল, বউ পিছিয়ে পড়েছে বলে। গাড়ির কামরায় বসে সেই একবার দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে ছড়ি-ধারী মার্ড ড-ম্তি দেখছি না কাউকে কাছে-পিঠে। আর বোঝা বয়ে মেয়েটা একট্ য়ে কাতর হয়েছে, তার কোন চিছে নেই। বরণ্ড রণং দেহি দ্ভি। দাও না আর গোটা দ্ই বোঝা এর উপর, ডরাই নাকি—চোথে মুখে এমনি ভাব প্রকট। দ্ম করে বোঝা নামাল, রাখল সে দ্টো সাজিয়ে। হাতঘড়ি এক নজর দেখে টিকিট করতে চলল।

'ম্বাস্থ্যান্বিত উজ্জ্বল মেয়েগ্রলোর এর্মান প্রতাপ নতুন-চীনের পথে ঘাটে সর্বন্ত। ওয়াং-সিও-মেই-কে তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম......থাকগে এখন। ওকথা পরে হবে।

ছোট স্টেশন ছিল। এখন প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, সম্প্রসায়িত হচ্ছে নানান দিকে। অনেক লোক খাটছে, দিন-কে-দিন ভোল বদলে যাছে। আমা-দের জিনিসপত্র এনে ফেলেছে। এইবার একট্ব কাজ—কোন্ জিনিসটা কার, বলে দেওয়া। ওদের নিজ ভাষায় নাম লিখে নিয়ে যথাব্যক্থা করবে।

ক্যান্টনের হোটেলে গিয়ে দেখতে পাবেন, ঘরের তাকে আপনার বান্ধ-বোঁচকা সাজানো রয়েছে।

দাদা, রাখবেন তো আমায়?

কার্তিক এসে অন্নুনয় করছে। অবাক হয়ে বলি, মারছে কে আপনাকে? আর মারে বদি, আমিই কোন শক্তি ধরি রুখবার?

কার্তিক বলে, আপনি মালিক—সূর্বশিক্তিমান। সমস্ত আপনার হাতে— হাতের ঐ কলমের ডগায়। এত ট্রুকছেন, আমার কথাও ট্রুকে নেবেন। বইয়ে যেন বাদ না পড়ি।

হ্রড়ম্বড় করে ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেন এলো কামরা ভর্তি কলহাস্য আর প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে। ট্রেন এসে আমাদের কাছে যেন উপ্বড় করে দিল নতুন চীনের বিচিত্র উল্লাস। গাড়ি থামতে না থামতে ছড়িয়ে পড়ল প্লাটফরমে, আমাদের বসবার ঘরে, আমাদের সকলের মনে মনে।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—টাটকা গ্রাজ-মেটও আছে কয়েকটি। অতিথিদের দেখাশ্বনো ও দোভাষির কাজ করবে। ভার পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, এর্মান ভাব। পরে আরো কত ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে—তাদের এ কাজে আনা হয় নি, য়েহেতু তারা বিদেশি ভাষা-বিভাগের (foreign language department) নয়। বেচারিরা সেজন্য মরমে মরে আছে।

পর্যারশটা দেশের প্রায় পোনে চার শ' অতিথি—এর্মান হাজার তিনেক ছারছারী তাদের আপ্যায়নের জন্য এসেছে। পড়াশ্ননো ম্লতুবি রেখে ঘর-বাড়ি
ছেড়ে চলে এসেছে। নানা জারগার ছড়িয়ে রাখা হয়েছে তাদের, যেখানে-যেখানে
অতিথিদের পা পড়বে। সংখ্যার সব চেয়ে বেশি অবশ্য পিকিনে; কাজের
দক্ষতাও তাদের স্বাধিক। দিন নেই রাত নেই, শীত নেই ব্যা নেই, সময়
নেই অসময় নেই—ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। পান থেকে কায়ে চ্ণ্
না খসে. এমনি স্তর্ক্তা।

ঐ ট্রেনই আমাদের বরে নিয়ে যাবে ক্যান্টনে। দাঁড়িরে আছে। উঠ্ন, উঠে পড়্ন এবার দয়া করে। ছেলে আর মেয়েগ্রলো ঘিরে নিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলল। ওরাও চলল সংগে। শ্বেমাত্র বিদেশীয় হওয়ার গ্রণে এত-খানি খাতির মেলে, আগে কি স্বংশও ভাবতে পেরেছি?

গাড়ি ছাড়ল। পিছনে তাকালাম একবার। ব্টিশ-এলাকা একট্-একট্

করে দরে সরে যাচ্ছে। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছোটু একট্ব খাল—অথচ আকাশ ও পাতালের ব্যবধান। হঠাং যেন নিশ্বাস লাগল গায়ে, নিশ্বাসের মতন হাওয়া। হাওয়া আসে ওপারের লাউ-হ্ন স্টেশনের দিক থেকে। স্বান্ধন্ব করে পাতা ঝরে প্লাটফরমের গাছটার। রোদ্রদীপত আকাশের ক্রিট্ট মনে হল র্পগরবিণী হংকং ঈয়্যান্বিত চোখে তাকাচ্ছে নতুন-চীনের দিকে। ম্লভ্মি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরামেই ছিল মোটের উপর। একটিমাত্র ব্টিশ-মনিবের মন জ্বিগয়ে এসেছে—চীনের মতো বারো ভূতের হাতে ভোগান্তি হয়ন। আজকে শতেক বংসর পরে টন্টন করে উঠেছে ব্বিধ প্রানো নাড়ি-ছে'ড়া বেদনা!

(8)

টেনে দুটো ক্লাস—নরম আর শস্ত। নরম ক্লাসের বেণ্ডিতে গদি-আঁটা, ভাড়াও কিছু বেশি। শক্ত ক্লাসে শুধু কাঠ। তফাৎ এই মান্র, আর কিছু নর। যান্ত্রীরা চা পায় বিনাম্ল্যে। খাও বা না খাও সামনে চা রয়েছে; ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঢেলে নিয়ে চা-পাতায় আবার গরম জল দিয়ে যাছে। নরম বা শক্ত ক্লাস বলে কোন বাছ-বিচার নেই। টানা পথ গিয়েছে আমাদের খোপগুলোর পাশ দিয়ে—ইঞ্জিন থেকে শেষ অবধি এই পথে গতায়াত চলে। লাউড-স্পিকার প্রতি কামরায়—মাঝে-মাঝে গান হছে যান্ত্রীদের খুশি রাখবার জন্য।. কাজের ক্ষাও হচ্ছে—অমুক স্টেশনে আসছে এবার; এক মিনিট থাকবে; যারা নামবে, তৈরি হও এখন থেকে। কিন্বা, অমুক পাহাড় দেখ ঐ ডান দিকে। অমুক নদীর প্লে। লড়াইয়ের সময় বিশ জন মুক্তিসৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল এই পুলের নিচে—কি কণ্ট তাদের, কি কণ্ট!

ট্রেন যে অঞ্চল অতিক্রম করছে, সেটা চিনিয়ে দিয়ে যাে এমিন করে।
ভূগোল আর ইতিহাস পর্নথির পাতায় মাত্র নয়—জীবন্ত হয়ে উঠছে চােথের
সামনে। আমরা চীনা ভাষা ব্রিথ না, বোকার মতাে হাঁ করে থাকি—ওরাই
সদয় হয়ে যা-কিছৢ মানে বলে দেয়। কিন্তু কত আর বলবে! নানা জনের
নানা প্রশ্নে টগবগ করে মুথে খই ফুটছে। চতুমুর্থের চারটে করে মুখ হলেও
তাে থই পেতাে না।

সতিঁ, এ কী অমোঘ সঙ্কল্প! শতকরা আশী জন ছিল অশিক্ষিত— তাদের একটি প্রাণীকে আর অজ্ঞ থাকতে দেবে না। সেন-চুন স্পেটশনে পা দিয়ে দেখেছিলাম, গাড়ির মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার। ইম্কুল কলেজ য়ার্নিভার্সিটি তো আছেই—পথযাতী, এখন একটা ফাঁক পেয়েছ, শিখে নাও যেটাকু
পারো।

পরে দেখেছি, এ নীতি চীনের সর্বত্ত। ভোর বেলা—হ্যাংচাউয়ে হ্রদের কিনারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সারি সারি নৌকো বাঁধা। নৌকো চালায় মেয়েরাই বেশির ভাগ। চড়নদার বেলায় আসবে। হাতে কাজ নেই—কি করবে, গলুয়ের সঙ্গে আঁটা কাঠের বাক্স থেকে বই বের করে নিয়ে পড়তে লাগল। রাত বারোটায় বাসে চড়ে পিকিঙের পথে শেষ দিনের শান্তিসম্মেলনে যাচ্ছি—রাস্তার ধারে আলো জেনলে ঐ বাঘা শীতের মধ্যে বয়স্ফেরা লেখাপ্ড়া করছে। দিনমানে সময় পায় না, লেখাপড়া শিখতেই তো হবে—রাত বারোটায় এসে জমেছে। গিয়েছি এক গ্রামে। বেলা দুপুর। ভয়াবহ চিংকার আসছে উঠোন থেকে। কি ব্যাপার? একদল সৈন্য বিশ্রামের জন্য আছে, সেখানেই হাকডাক করে তারা পাঠ অভ্যাস করছে। নিরক্ষর ছিল। অলপ ক'দিনের মধ্যে শিথে নিতেহবে। তাই উৎসাহ ও বিক্রমের অর্বাধ নেই।

যাক গে, পরের কথা—এ সব পরে হবে। ঝকমক করছে গাড়ির কামরা-গ্রুলো, বেণ্ডির উপরে পাটভাঙা চাদর পাতা। দ্বপ্রের ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা চলতি ট্রেনে—আমিষ নিরামিষ যেমন খ্রিণ। খেরেদেরে ঝিম্রিন আসছে। কিল্তু না—অপরাধ মনে করি এ জারগার ঘ্নানো। জীবনের এত বছর অতীত হয়েছে, অর্ধেক তার তো ঘ্রিমেইে কাটালাম। আজকে জাগ্রত থাকো দ্বই চক্ষ্ব। ট্রেন ছ্রটেছে মাটি কাঁপিয়ে। গ্রাম ঘরবাড়ি মাঠঘাট় নদীনালার শ্যামশ্রী নতুন-চীনের হাস্যাননই দেখতে পাছিছ চতুদিকে। বন্ধ্জনেরা স্মরণ করিয়ে। দিয়েছেন, অনেক—অনেক রন্ধস্রোতে ভেসে আজকের এ দিনে এরা পেণছেছে। সকলের ম্বেথ নজর করি, এক-একটা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নেমে তাকাই এদিক-ওদিক। রন্ধের দাগ লেগে থাকে যদি কোথাও

দক্ষিণ-চীনের এই অঞ্চল বাংলা দেশ বলে বারন্বার ভুল হয়ে যায়, ঠিক প্র্ব-বাংলা। বাঁশঝাড় গ্রামের ধারে। কলাগাছ, পে'পেগাছ, কলাইক্ষেত। জলা জায়গায় কত পশ্মবন! নিঃসীম ধানক্ষেত। পাটক্ষেত্তও অনেক। আমাদের পাটের জিনিসের প্রানো খন্দের চীন। মতলব ভাল নয় তবে তো—দেদার পাট চাষ করছে। নানা একজিবিশনে গিয়ে দেখেছি, কোথায় কত পাটকল হয়েছে তার হিসাব। পাটের জিনিসের উৎপাদন অতি-দ্বৃত বাড়ছে। তারি জিনিসের নমুনাও দেখিয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিঙের মতো উৎকৃষ্ট নয়

যদিচ, তব্ব দিব্যি কাজ চলবে। পাকিস্তানি বন্ধবদের সঙ্গে একত্র গিয়েছিলাম এক একজিবিশনে। উভয় তরফ থেকে চোখ টেপাটেপি করি—হায় রে, এ বাজারটাও হাতছাড়া হয়ে গেল! আগে জানতাম নটি বাংলার একচেটিয়া। সে গর্ব নির্মামভাবে ভেঙে দিচ্ছে নানান জায়গা থেকে।

দীর্ঘ'-দেহ এবং দীর্ঘ'-দাড়ি মকব্ল হোসেন—মাথার কালো ট্রপি। বন্দের নাম-করা চিত্রকর। তিনি ক্লেচ করে চলেছেন পাতার পর পাতা। ছেলে-মেরেরা ঘিরে ধরেছে। স্বচ্ছ হাসি সর্বাদা তাঁর মুখের উপর—সেই হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে দিলেন ক্লেচগুলো। ওরা দেখছে, মুক্ধ-বিস্ময়ে তাকাতাকি করছে পরস্পরের দিকে। হাতে হাতে ঘুরছে ছবি।

হঠাৎ দেখি, হোসেন সাহেবকে ছেড়ে আমার দিককে ধাওয়া করেছে। কৌশলটা তাঁরই—আমি এক লম্বা-চওড়া লেখক ইত্যাদি বলৈ থাকবেন। হাতে কলম, সিশ্দের মুখে চোর ধরার গতিক। ছেলে-মেয়ের দণ্ণল হাঁটয়ে দিয়ে হোসেন আবার কাজে মনোযোগ করেছেন। দ্ব চোথে যা দেখেন, মহামূল্য মণিরয়ের মতো খাতার পাতায় তলে নিতে চান।

কিন্তু আমার ছবি নয়, কলমের লেখা। তা~ও বাংলা অক্ষরে। এই দেখে ব্রুববে কোন জন?

একটি মেয়ে তব্ নাছোড়বান্দা।
কি লিখেছ পড়ো না একট্বখান!
তোমাদের কথা—

আমাদের নিয়ে আবার লেখা যায় নাকি ?

ভাবীকালের মহাচীন তোমরা। তোমাদের জন্যেই চারিদিকের সকল আয়োজন। অবহেলার বৃহতু তোমরা কিসে?

ঘাড় নেড়ে আবদারের সমুরে বলল, বাজে কথা রাখো। নর্জ আর গলপ লেখো, আমরা শুনেছি। কাদের নিয়ে তোমার গলপ, বলে াই।

'ফ্রটন্ত ফ্রলের মতো মুখখানা দুই করতলে নাস্ত করে উৎসত্বক চোখে চেয়ে আছে। জবাব দিতেই হয়।

বাংলা দেশের মান্য নিয়ে। তাদের হাসি-অগ্র, ঘর-গ্হস্থালী, রাগঅন্রাগের গলপ। আর আছে আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের কথা। কংগ্রেস
আর দেশের মান্য ইংরেজের সঙ্গে কতকাল ধরে অসম যুদ্ধ চালাল.....
শ্বনেছ কংগ্রেসের নাম ?

কংগ্রেসের কথা অতি সামান্য জানে। বেশি শ্বনেছে নেহরুর নাম। আর

সব চেয়ে বেশি জানে টেগোর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে। বিদেশি ভাষার ছাত্র-ছাত্রী বলেই সম্ভবত।

বলছিলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা—তোমাদেরই মতো এমনি বয়স—হাসিমনুথে ফাঁসিকাঠে চড়েছে, গালের মনুথে প্রাণ দিয়েছে। ব্যক্তিজীবনের সন্খদর্থ
কপালের ঘামের মতো তারা মনুছে ফেলেছিল দেশের মনুক্তির জন্য। তাদের
কথা লিখেছি আমার বইয়ে—

চোথ ছলছালয়ে উঠল, ম্পেট দেখলাম। হাজার-হাজার মাইল দ্রে ভিন্ন দেশের মেয়ে—সেখানকার চাঁদ-স্যিও ব্রিঝ আলাদা। আর সেই চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ঐট্বুকু সময়ে আমাদের সর্বত্যাগীদের কি-ই বা বলতে পেরেছি। তব্ কাঁদল। ধরা গলায় বলে, বলো আরও তাদের কথা। ভাল করে শ্রী

খাতা এগিয়ে দিই। তোমার নামটা লেখো এখানে।

চীনা অক্ষরে লিখল। পাশে ইংরেজি বানানে লিখল আবার। ওং-উন (Wong Oyun)। কয়েক ঘণ্টার সজ্গিনী সমব্যথিনী মেয়েটার হাতের লৈখা বিকমিক করছে আমার ছোটু খাতাখানায়।

পরে এক সময় জিজ্ঞাসা করি, কে'দেছিলে কেন?

ওং-ঔন মুখ ফিরিয়ে নিল। অত স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, তব্ব নজর তুলে কথার জবাব দিতে পারে না।

তোমার দেশেরও কত ছেলে-মেয়ে গেছে অমনি!

মেয়েটা বলে, অনেক—অনেক—আকাশের তারার মতো অগণ্য। কিন্তু তাদের জনা কাঁদব কেন? তারা যা চেয়েছিল সে তো পাওয়া যাচ্ছে—

স্বাচ্ছন্দ শানত কণ্ঠে কথাগনুলো বলল। সতন্থ হয়ে রইলাম। ফসল-ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ি ছনুটেছে। দিগব্যাপত সবনুজ শীর্ষে আজকের জনমনের আনন্দোচ্ছন্নস ঢেউ দিয়ে থাচ্ছে যেন। ওদের মানস-স্বপন মঞ্জরিত হল এত দিনে?

হবে আমাদেরও। এ আমি একান্তভাবে জানি। বললাম সেই কথা। ইংরেজ তামাম জাতটাকে মন্জাশ্না করে রেখে গেছে। উঠে দাঁড়াতে কিছ্ব সময় লাগবে। পড়ে থাকব না আর। দ্বঃখ-নিশার অন্তে ক্রাধীন বিম্ত্ত দ্বই প্রোনো প্রতিবেশী আবার আজ নতুন করে পরিচয়-স্থাপনা করতে এসেছি। লড়াই চলছে চীনের সীমান্তে—কোরিয়ায়—ইনের নদ্ধী পার হয়ে গিয়ে।
তাই বা কেন—ইয়েল্র এ-পারেও পড়েছে সাংখাতিক বোমা। সে থাক গে,
দেশে ফিরে গিয়ে অনেক সকালবেলা চায়ের বাটি ও থবরের কাগজ নিয়ে
আলোচনা চালানো যেতে পারবে। আর এক বিষম লড়াই হচ্ছে সমস্ত
চীন জনুড়ে, এমন গ্রাম নেই যেথানে লড়াই না আছে। ঘরোয়া যুদ্ধ—বিস্তারিত
ব্যাপারটা অনেক বিদেশির চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ফলাফল অতি প্রত্যক্ষ।
রেলপথের দ্ব-পাশে ঐ দেখতে দেখতে যাছি।

আছো, জ্ঞান হবার পর থেকেই যে-চীনে দুর্ভিক্ষের কথা শুনে আসছি, দুর্ভিক্ষের চাঁদাও দির্মোছ কতবার—হঠাৎ সে-দেশ এমন আড়তদারি ফেন্দে বসল কিসে? দেদার চাল বিক্রি করছে। পিকিনে ভারতীয় দুতাবাসে দেখা করতে গেলাম, সে সময়টা তাঁরা ভারি ব্যুক্ত। বললেন, কিছু চাল খরিদের তালে আছি এদের কাছ থেকে। পিকিন ছাড়বার মুখে আবার যখন গিয়েছি, চাল গত করা হয়ে গেছে। বহুবিস্তীণ দেশের সংখ্যানীত মুখে ভাত জুগিয়ে আরও বিক্রি করে, এত চাল চীন পাছে কোথায়?

ঐ যা বললাম—লড়াইরের ফল। লড়াইরে মানুষ সাফ হয়ে যায়, খাদ্যের আর প্রয়োজন থাকে না। এ লড়াইয়ে কিন্তু তা নয়। মানুষ বিষম জীবনত হয়ে উঠেছে, ভীষণ খাচ্ছে। এত খেয়েও ফ্রেয়ে না, তাই এখন বাজারে দিচ্ছে।

দেখন-দেখন না তাকিয়ে-

আঙ্বল দিয়ে দেখায় ওরা। ফসলের ক্ষেত রেলের পাটি ছোঁব-ছোঁব করেছে। এক ছিটে জায়গা বাদ দিতে চায় না।

বললাম, দুই পাটির ফাঁকে ওখানেও তো কিছ্ব আজানো যেত। গোল-আল্ব কি ব্যাঙের ছাতা? ওট্বুকু বাদ দিলে কেন? তা কি হাঙ্ছে—রেলগাড়ি গড়গড় করে উপর দিয়ে চলে যেত! এ কিন্তু জমির অন্যান্ত অপচয়।

ঠাট্টা করে বললাম, কিন্তু গতিক এমনই বটে! পাগল হয়ে চাষে নেমেছে। খানাখন্দ ভরাট কর্ছে। পাহাড়ের উপরে কেটে চৌরস করে সেখানেও চাষ। যে ফসল যেখানে ফলানো যায়।

চীনদেশের অফ্রনত জমি, কিল্তু নিজের বলতে এক ছটাক জমি ছিল না অধিকাংশ লোকের। জমির মালিক জমিদার কিম্বা ধনী-চাষী—ঈশ্বর যেন তাদের ইজারা দিয়ে দিয়েছেন। চড়া খাজনায় জমি বন্দোবস্ত নিতে হত ওদের কাছ থেকে, কিম্বা মজুরি খাটত অন্যের ভূ'ইয়ে। ঋণ করত মহাজনের কাছে —সে ঋণ থথানিরমে, লাফিরে লাফিরে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠত। মাটির স্বতানের দ্বভোগে কুপিতা ভূমিলক্ষ্মী বিগড়ে গেলেন, র্°ন অশক্ত শিরদাঁড়া-ভাঙা চাষীর জমিতে ফসল ফলে না। দেশ জবড়ে নিরমের হাহাকার। সরকারি প্রচার-যন্ত হাঁকড়াচ্ছে—জনব্দিধ ঘটেছে, অত খাদ্য আসবে কোখেকে? ধানগম ছেড়ে ঘাসপাতা খাও বেশি করে। বিদেশের তুষ-ভূষি আনা হচ্ছে জাহাজ বোঝাই করে। উনিশ শ' পরিত্রশ-ছত্রিশের এই চীনের সঙ্গে, দেখ্ন দিকি, আমাদের অবস্থা মেলে কিনা খানিকটা? মুক্তিরের সঙ্গে, কর্মাণারের সংজ্য চাষাভূষোর রোমহর্ষক নানা সর্ত—এ ব্যাপারে চীন

জমিদারের সংগ্র চাষাভূষোর রোমহর্ষক নানা সর্ত—এ ব্যাপারে চীন আমাদের অনেক দ্রে ছাড়িয়ে ছিল। থাজনার উপরে এটা-ওটা দেওরা, বেগার খাটা—ওসব তো ছিলই। আমাদের এখানে আছে, ওদেরও ছিল। আর যা ছিল, আমাদের লোকে শ্বনে কানে আঙ্বল দেবে। নতুন লাউ ফললে কি প্রথম গাই বিয়োলে মনিবের ভোগে দিতে হয়। নিজের স্থী-কন্যার সম্পর্কেও কোন কোন ক্ষেত্রে অমনি বিধি।

কিন্তু এসব নিতান্তই অতীতের কথা। তিনটে বছরেই মেন অনেক প্রানো ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের মান্য শিউরে ওঠে বিভীষিকার সে সব দিন মনে করতে গিয়ে। মৃত্তির অবাধ আলো, নব জীবনের আনন্দন্বাদ! আর কি লড়াই, কি লড়াই! গ্রামে ঢুকছ—পথের মোড়ে ও নানা প্রকাশ্য জায়গায় দেখতে পাবে লড়াইয়ের বীরদের ছবি। কৃষক-বীর, শ্রমিক-বীর। ক্ষতে দেড়া-ফসল ফলিয়েছে—চারিদিকে সেই বীরের জয়জয়য়কার। খবরের কাগজে ছবি উঠছে, নাম বের্ছে। সরকার থেকে প্রস্কার দিছে, আরামের প্রাসাদে পাঠাছে কিছ্বদিনের জন্য। রাজা-মহারাজা এবং বড় বড় ধনীরা ঐ সব প্রাসাদ বানিয়েছিলেন—ফ্রতির তুফান উঠতো অহোরারি। নিরম্ন নির্ধান গ্রাম্য চাষী, সর্ব সঙ্গে এখনো সেদিনের দারিদ্রা-লাঞ্ছন—প্যালেসে গিয়ে এখন তারা গদিতে শ্ছে, কোচে বসে তাস-দাবা েলছে। শ্বে বিলাস-সন্ভোগই নয়—কত ইজ্জত! চাষীরা তাই প্রাণপাত খাটে। আর, মা-লক্ষ্মী চুপিসাড়ে হিমালয় পার হয়ে গিয়ে ঐ নিরশ্বর দেশে আঁচল বিছিয়ে বসেছেন। আমাদের ভাশ্বে অধিতিতা মা ভবানী।

সন্ধ্যা হল। আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। ক্যাণ্টনের আর দেরি নেই। প্রেবিতা শহরতলীর স্টেশনে গাড়ি থামল। জারগাটার নাম—না, পড়বার উপায় নেই—এখন শ্ব্যুমাত্র চীনা অক্ষরে। ইংরেজি পরিচারিকা বন্ধ চীনভূমিতে প্রবেশের পর থেকেই। স্টেশনের পাশে এক সাইজে-কাটা ট্রুকরো কাঠ সত্পী-কৃত। দেশলাইয়ের কারখানা আছে তার জন্য। এরা যত দেশলাই জনালায়, আর যত সিগারেট পোড়ায়, সমস্ত স্বদেশে তৈরি। গাড়ি ধীরে ধীরে চলল ক্যাণ্টন অভিমুখে।

বিশ্বর্প করে ব্লিট নামল। গান কানে আসছে ব্লিট-বাদলার অবিরল আওয়াজ ছাপিয়ে। বহুকণ্ঠের সমবেত গান। সরুর থেকে আন্দাজ পাচিছ, এ গান শুনেছি সংগীদের মুখে। ট্রেনে তাদের গান করতে বলা হল, তারাও পালটা ভারতীয় গান শুনতে চাইল। উভয় তরফের গান হর্মেছিল কয়েকটা। তার মধ্যে এই গানও শুনেছি। গানের মানে ব্রিকয়ে দিয়েছিল—আমার খাতায় লিখেও দিয়েছে ইংরেজি বানানে। 'প্থিবীর মানুষ এক হও, এক হও। সকল মানুষের একটি মাত হৃদয়—'

থামল গাড়ি। সন্বর্ধনার অপর্পে ব্যবস্থা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে—বছর বারো-চোন্দ বয়স—সারবন্দি 'লাটফরমে দাঁড়িয়ে। পরিচ্ছন্ন বেশ, গলায় লাল র্মাল বাঁধা, সাদা কামিজ, কালো হাফ-প্যাণ্ট। হাস্যবিন্তিত মুখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। ইয়ং-পায়োনিয়র এরা। এক একজন আমরা কামরা থেকে নামছি, ওদের এক একটি এগিয়ে এসে প্রায় ব্রতচারী কায়দায় হাত তুলে অভিনন্দন জানাছে। ফ্রলের মালা নয়, তোড়া দেওয়ার রীতি। তোড়া হাতে দিয়ে তারপর ডান হার্ত জড়িয়ে ধরল। এগিয়ে চলেছি। আমার পিছনে যিনি নামলেন, তিনিও ঠিক এমিন। তাঁর পিছনে যিনি তিনিও।

ছবিটা কল্পনা কর্ন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনতর হয়েছে মেঘছায়ায়। বৃত্তি পড়ছে। চারিদিক বিমন্দ্রিত শত শত কন্ঠের ঐক্য-সংগীতে। হাত ধরে নিয়ে চলেছে প্রবীণ কতাব্যক্তিরা কেউ নয়—এই শিশ্রেরা, ভাবী দিনের চলি। মিছিল করে চলেছি। উপহার-পাওয়া ফ্রলের তোড়া ব্রকের উপর, এন হাতখানা কোমল ম্রিটর মধ্যে নিয়ে চীনভূমিতে পথ দেখিয়ে চলেছে—সে-ও পরম শ্রিচ ফ্রল একটি। বিশিন্টেরাও এসেছেন অবশ্য স্টেশনে—আপাতত তাঁরা অবান্তর।ছেলে-মেয়েদের দক্ষিণে ঐ দ্রের দ্রের চলেছেন তাঁরা, দরকার মতো দ্র্টো-একটা কথার জোগান দিছেন।

আরও এগিয়ে আসতে হাততালি উঠল। হাততালি দিয়ে ক্যাণ্টনের মান্ব আবাহন করছে। গানও চলছে। আলো দিয়ে সাজিয়েছে সারা স্টেশন আর রাস্তার অনেক দ্র অবধি। সৈন্যদল সারবন্দি দ্রে দাঁড়িয়ে গান করছে। সৈনোরা শুখু বন্দ্ক মারে না, গানও গায় তা হলে! গান গেয়ে অতিথিনের অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে জমায়েত হয়েছে। গান গাইছে ছাত্র-ছাত্রী, ফ্যাঞ্চরির কমী, ক্যাণ্টনের অগণ্য নাগরিকদল। গদভীর স্বাদিত-মন্ত্র। 'প্থিবীর মান্য এক হও সকলে, মান্যের দুঃখ বিদ্রিত হোক, কল্যাণ আস্কুক স্বাত্ত্র.....'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভুলে গেলাম, বিদেশে এসেছি কয়েক হাজার মাইল দ্রবতী বাংলা দেশ থেকে। এ-ও আমার আপন ভূমি, চারিপাশের এই সব মান্ম আমার আপনার। মহাচীনকে ভালবেসে ফেললাম সেই ম্বংর্তে, আমাদের চিরকালের সম্পর্ক নতুন করে চেতনায় এলো। মনের সমসত আকুতি দিয়ে কামন করলাম, কোন অমত্গল কখনো য়েন স্পর্শ না করে এই শিশ্বদের! বোমা না পড়ে এদের মাথায়, রক্ত না ঝরে মাটির উপর। পরিপ্রেণ র্পে বিকশিত হোক—স্থের আলোর মতো এদের এই সোনার হাসিছড়াক দিগ্দিগন্তে।

আমার হাত ধরে যাচ্ছে মেয়েটি—দোভাষিকে দিয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। ওয়াই-মি'য়া। ডাকলাম নাম ধরে। ওয়াই-মি'য়া, তুমি ওয়াই-মি'য়া? সরল নিম্পাপ মুখ তুলে সে মধুর হাসি হাসল।

ন্টেশনেই জল্যোগের ব্যবস্থা। তা-বড় তা-বড় য়াঁরা এসেছেন, এতক্ষণে তাঁদের পরিচয় পেলাম। শহরের মেয়র, ডেপর্টি মেয়র, শান্তি কমিটির প্রেসি-ডেন্ট, বড় বড় ব্যবসাদার ইত্যাদি। বেশভূষায় কিন্তু ঠাহর করবার উপায় নেই
—মাম্লি গ্লাবন্ধ-কোট ও প্যান্ট।

অপেক্ষমান মোটর স্টেশনের বাইরে। ছোটু সন্গিনীর হাতে হাত দিয়ে এসেছি, এইবারে বিচ্ছিন্ন হব। হাত ঝাঁকাচ্ছে, বারশ্বার ঝাঁকাচ্ছে—কচি তুল-তুলে হাতট্টুকুতে যত জার আছে সমস্ত দিয়ে সেকহান্ত করছে। ছাড়বে না —ক্ছাড়তে কিছ্নতে চায় না। তারপর মোটরে উঠে বসলাম। জীবনে আর কোনদিন চোখে দেখব না ওয়াই-মিশ্যাকে। নামটা রয়েছে খাতায়।

গাড়ি হোটেলে নিয়ে চলল। পার্ল নদীর উত্তর তীরে আই-চুং হোটেল। ১৯৩৭ অব্দে তৈরি, পনের তলা প্রকাণ্ড বাড়ি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল এবার—প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে ভিজতে ভিজতে অবিচল জনতা তুখনো গাইছে। গান ক্রমশ দ্বেবতী হয়ে একসময়ে মিলিয়ে গেল। হোটেলের ঘরে গভীর রাত্রি অবধি মনে তার অন্বরণন শ্বাছি। এক হও, একপ্রাণ হও সমস্ত মান্য......

আশ্চর্য মেয়ে পেরিন। ক্ষীণ দেহ কিন্তু নীম কমেশ্যিম। প্রস্তুতি কমিটির ডেপ্র্টি সেক্টেরি-জেনারেল রমেশ্রন্দের সঙ্গে বিয়ে হয়ে পেরির রমেশ্রন্দের হয়েছেন। সে ভদ্রলোক তো আগেভাগে পিকিনে গিয়ে সম্মেলনে কাজে মেতে আছেন। পেরিন চলেছেন আমাদের সঙ্গে। কিম্বা বলতে পার্নি আমাদেরই নিয়ে চলেছেন সঙ্গে করে। যাত্রা-পথে অজান্তে কোন সময় সকলে দায়িছ কাঁধে তলে নিয়েছেন।

হোটেলে এসেই পোরন বললেন, ঘরে গ্রিয়ে দেখুন—মালপত ঠিকমতে পোছৈছে কিনা। সকালবেলা শেলন—ওগুলো এতিং আবার ওজন হবে।

পিকিন প্রায় দেড় হাজার মাইল ক্যান্টন থেকে। ঠিক ছিল না, ট্রেনে যাও হবে কি ন্লেনে। স্টেশনেও ওখানকার কর্তারা সঠিক বলতে পারেন নি এখন খবর হল, ন্লেন পেছি গেছে অতিথিদের নিয়ে যাবার জন্য। কালকে ক্রেকজন পড়ে আছেন চিশৎকুর অবস্থায়, তাঁরাও যাবেন। কিন্তু এত মান্য মাল একটা ন্লেন একসংগ বইতে পারবে না—আজকের কেউ কেউ তাই থেনে যাবেন। তাঁদের নিয়ে যাবে পরশ্ব। কপাল ভ্লালো, আমায় কালকের দক্ত ফেলেছে।

কিন্তু কপাল মন্দ যে পেলনের ব্যবস্থা হল। ট্রেনে গোলে কত দেশ দেখতে দেখতে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে তিন-চার দিন ধরে খুশমেজ্বাজে যাওয় চলত। এ-পথে সাধারণের জন্য বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা নেই। হয়ে ওঠিন, পেলনের ঘার্টতি আছে, মনে হয়। এই দিক দিয়ে ভারতীয় আমরা জিতে আছি। জিত আরো কত! শীতে চামড়া চোচির হলেও ওদের এক-আঙ্ব্রুক্তিম জোটে না—আর আমাদের মেয়েগুলো, অহরহ দেখতে পাচ্ছেন, কটকটে কালো মুখে পক্ব আপেলের আভা ধরাচ্ছে।

াবাজে কথা থাক। সারাদিন ধকল গেছে, স্নান করে ঠান্ডা হই আগে।
আমি আর পট্টনায়ক—দ্বজনের কোণের ঘরে জায়গা। বাথর্মে তাকের উপর
আনকোরা নতুন ট্র্থরাশ, ট্রথপেস্ট, চুলে মাথবার ভেসিলিন এবং ভেবেছিলাম
গন্ধতেল—তা নয়, অডিকলোনের শিশি। সম্পত দ্ব-দফা করে। দরজার কাছে
ঘাসের স্বরম্য চটি দ্ব-জোড়া। পায়ে দিয়ে ঘর-বারান্দায় ঘ্র ঘ্র করে বেড়ান—
এই আর কি! মাত্র একটা রাতের মানলা—সকালেই কাঁহা-কাঁহা ম্লুক চলে
আছি। তারই জন্য এত! ভেবেছে কি বলুন তো? একেবারে ন্যাড়া হাত-

পা নিয়ে ওদের ম্লুকে এসেছি? দুই ব্যক্তি আমরা—অতএব দু-সেট করে প্রতিটি জিনিস। কিন্তু টুথপেস্টটাও কি এক টিউব থেকে নেওয়া চলত না? ত্রিডকলোন দু-শিশিরই বা প্রয়োজন কিসে?

আতিথ্যের এই ব্যবস্থা শন্ধ মাত্র ক্যান্টনে নয়, চীনের সর্বত্র। যে হোটেলে গিয়েছি সেথানেই। পিকিন ছাড়া তিন-চার দিনের বেশি থাকতে হর্মান কোথাও। ও-সব জিনিস স্পর্শ করিনি, নিজেদের সঙ্গে ছিল—সামান্য ক্ষণের জন্য নন্ট করে আসব কেন ওদের জিনিস ?

বৃদ্ধিমান করিংকমা ব্যক্তিও ছিলেন অবশ্য। একদা একজনের ব্যাগ থেকে চিঠির কাগজ বের করতে গিয়ে চীনা-অক্ষর মৃদ্রিত ট্রথরাশ বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের মাল দ্রমবশত তাঁর ব্যাগে ঢ্রকে পড়েছে। সে ভদ্রলোক কিন্তু ভারতীয় নন, দিব্যি কুরে বলছি। নিজেদের গালমন্দ করি—কিন্তু আমাদের লম্জা দিতে পারেন এমন বহুতর ধ্রন্ধর আছেন ভুবনে।

স্নানের মধ্যেই শ্নুনতে পাচ্ছি, হাঙ্গামাগনুলো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেবার জাের তাগিদ। অতিথিদের সম্মাননায় ভােজের আয়েজন—সময় হয়ে গেছে, ভােজের আসরে যেতে হবে এখনই।

আবার শ্নেছি, পট্টনায়কের কাছে কে-একজন প্রশ্ন করছেন আমার নাম ধরে। ক্যাণ্টন শহরে অপরিচিত কণ্ঠে আমার নাম—তাই তো, কেও-কেটা নই তবে!

খালি গা, ভিজে কাপড়-চোপড়—সেই অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি—খাস বাংলা জবানে বললেন, আপনিই? পরিচয় করতে এলাম—আমি ক্ষিতীশ বোস। গান গাই। কাল থেকে আটক হয়ে আছি হোটেলে। আপনাদের সংগে এক প্লেনে যাবো।

পরের দিন থেকে ক্ষিতীশ চীন-দ্রমণে আমার নিতাসংগী। এক ঘঁরে থেকেছি পিকিন, সাংহাই, হ্যাংচাউ—প্রায় সর্বত্ত। ছাড়াছাড়ি দমদমার এরো-ডোমে ফিরে এসে।

ধ<sub>ম</sub>তি পরে গায়ে ধোপদস্ত পাঞ্জাবি ঢ্মকিয়ে কাঁধের উপর শাল চাপিয়ে ভোজ-সভার মধ্যে জাঁকিয়ে বসা গেল। ভদ্রতা বজায় রেথে আড়চোথে ত্যুকিয়ে তাকিয়ে সকলে আজব পোশাক দেখছে। পাশের চেয়ারে ক্যান্টন শাল্তি-কমিটির সেক্রেটারি। নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে একবার নজর ব্যুলিয়ে সগর্বে বললাম, আমাদের জাতীয় পোশাক।

কিন্তু ভারতীয় মান্য আরো তো দেখেছি। তাঁদের এ সম্জা নয়—
দ্থিটর হুল সইতে পারেন না বলে কড়া কোট-পাংলানে তাঁরা অঙ্গ চে বেড়ান। লেখক মান্য আমি—লোক না পেটি—মান্য গ্রাহ্য করি নে। স্থলিক আজব আজব গলপ ছাপার অক্ষরে ছাড়টে গারতাম?

খাঁটি চীনা পন্ধতির ভোজ, খৃন্টপূর্ব আমল থেকে ধারা চলে আসহে সাজানো উপকরণ দেখেই উদর আঁংকে ওঠে। পাঁচশ-ন্রিশ পদ তো হবেই ভাজাভুলিগালো আবার হিসাবে ধরা হয় না। বিশ্বসংসারে হেন বস্তু নে ভোজের টোবলে যা একবার দেখা না দেবে! নিরামিষের মধ্যে প্রধান হল ব্যাছে ছাতা ও বাঁশের কোড়। আছে সূর্হুৎ পারে চার-পাঁচ সেরা এক একটা অখ ভেটকি বা ঐ জাতীয় মাছ। দ্ভিপাতেই রোমাণ্ড হয়। জন চারেক মি চেক্ষের পলকে ঐ বিশাল বস্তু শেষ করে ফেলছে। এহ বাহা, আসলে পোঁছন কিন্তু এখনো। বন্ধ্রা আমাকে হরবখত প্রশ্ন করেন, চীনাদের মূল-খা কি—চাল না গম? উহু, কোনটাই নয়—আসল হল মাংস। ভাত-রু ওগুলো ভোজন-শেষে মূখশুদিধর উপকরণ।

ভূচর খেচর জলচর—জীবরন্ধের সর্ব স্বর্পে এদের সমান আসহি ব্যাং-আরশ্বলা সাপ-শ্বয়ের থেকে ইস্তক মা-ভগবতী। এক হাতে দ্ব'টি ম শলাকার সাহায্যে কঠিন তরল যাবতীয় বস্তু অবিরত মুখের গহরের চাল করছে। এ-ও এক তাজ্জব দৃশ্য! খাওয়া দেখতে দেখতে ম্যাজিক দেখা স্ফ্রিত পাওয়া যায়। আমাদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে রুশ্ত হয়ে উঠলেন দিক্রেকের মধ্যে। ভারতীয় প্রতিভা যে কত উচ্চগ্রামের, তার একটি পরিচয়।

অসমর্থের জন্য অনুকলপ ব্যবস্থাও আছে—কাঁটা-চায়য়ে। দু-পাঁচ দিন শলাকা-চালনার পাঠ নিয়েছি অনেকেই আমরা। মুখে নির্বিকার হাসি—যেন ভারি একটা রিস্কৃতা হচ্ছে। আমাদের সেই কার্তিক—মনে আছে তো ই ফড়িঙে পেয়ুকা ধরার মতো দুই কাঠিতে মুর্রাগর ঠাং সাপটে ফেলেছে মিনিট কয়েক ধরুতাধর্দিতর পর। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে নিল—অথাৎ দেখুন একবার সর্বজনে চক্ষ্ম মেলে। তুলেছেও মুখের কাছাকাছি—হাঁ করছে—হা ঈশ্বর! মাংসের টুক্রো ছিটকে গিয়ে পর্ডাব তো পড়—তার সুর্বিখ্যাত আঠারে ডলারের ট্রাউসারের উপর।

সে যাই হোক, ধরা-বাঁধা কিছু, নেই-কেউ মাথার দিব্যি দিছে না. ঐ প্রণালীতে থেতেই হবে। উপকরণ সম্পর্কেও তাই। পচা গজালমাছ কি হাঙরের কাঁটার ঝোল যদি বাদ দাও, জেলে-ফাঁসে যেতে হবে না। মারাত্মক বিপদ হল, ভোজপর্ব সমাধা হতে নিদেনপক্ষে ঘণ্টা তিনেকের ধারা। আরুভ হয় ভদুতাসংগত মৃদ্ধ ভাবে, রাশ ক্রমশ আলগা হয়ে আসে। চীন-ভারত মৈত্রীর নামে এক পেগ শেষ হল—ভরে দিয়ে গেল সঙ্গে সংগে। তিলেকের তরে গেলাস খালি থাকতে দেওয়া যেন অপরাধ। ওরা ভরে ভরে দিচ্ছে, আপনি অবিশ্রাম শেষ করে যান। বিশ্বশান্তির নামে খান এক পাচ, খান অতিথিদের সম্মাননায়। উদ্যোক্তরাই বা বাদ যাবেন কেন, তাঁদের সম্মূদ্ধ কামনা করে অতিথিপক্ষ থেকে প্রস্তাব কর্ম টোস্ট। চলেছে তো চলেছে সুন্তহীন প্রবাহ। এ হেন ভোজের অনষ্ঠান হামেশাই ঘটে না, এই বাঁচোয়া। কোন নতুন জায়গাম গিয়ে পে'ছিলে অথবা বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটলে। ভাতের সংখ্য আমরা ডাল খাই, ভোজের সংখ্য সারাও তেমনি ওদের কাছে। খাচ্ছে সেটা কিছু, নয়, কেউ খাচ্ছে না—সেইটাই পরমাশ্চর্য ব্যাপার। তেমন নাকি নেশাও হয় না ঐ বস্তৃতে। স্বীকার কর্রাছ, আমি কাপ্রের্য ব্যক্তি—যাচাই করে দেখবার সাহস হয় নি। এর জন্য ঝঞ্জাট কম পোহাতে হয়েছে! মদের বদলে গেলাসে অরেঞ্জ-স্কোয়াশ ঢেলে স্বান্থ্য ও সোভাগ্য পান করতাম। দলপতি ডক্টর কিচলতে। রক্ষা এই, এই প্রকার কমবখং নিতানত গোণাগ্রণতি। সামান্য কয়েকটি মান্ব্রের রসভঙ্গের কারণ ঘটত না।

রান্না বহু বিচিত্র রকমের। আধেক তৈরি করে অতিথিদের ভোজে বিসিয়ে দেয়—তার পর এক-একটা তরকারি শেষ করে গরমা-গরম নিয়ে আসে। অত্যুষ্ণ এক বস্তু বড় পাত্রে করে টেবিলে এনে রাখল; পিছনে আর একজন আসে কড়াই ভরতি ফুটলত ঝোল নিয়ে। ঝোল ঢেলে দিল পাত্রের উপর। ছাঁৎ করে ঐ টেবিলের উপরেই ফুটে উঠল একটুখানি। আমাদের ব্যঞ্জন সম্বরা দেওয়া আর কি! চামচে কেটে এবারে নিজ নিজ হাতে নিয়ে নিন যতটা প্রয়োজন।

বড় বড় ভোজ, চার পাঁচশ' মানুষ এক সঙ্গে খাচ্ছে, সেখানেও এই রাতি। কত লোক খাটছে না জানি, কি পন্ধতিতে রান্নাবান্না করছে—ইচ্ছে ক্লরত রান্না-ঘরে উর্ণকবর্ণনি দিতে। কিন্তু বিদেশের মহামান্য অতিথি—লম্জায় বাধে।

পরে একদিনের কথা। এক ভোজে খ্ব দেমাক করছিলাম, যে ু্যা-ই কর্ক—আমি বেছেগ্লছে সাত্ত্বিক খাওয়া খেয়ে এসেছি বরাবর। মেষ কিম্বা মুরাগ—তার ওদিকে যাই নি।

অধ্যাপক হুরা (যতদরে মনে পড়ে, পিকিন য়ার্নিতারিটির অধ্যাপক এ ভদ্রলোক) খুব হাসতে লাগলেন।

কোন চিজ কখন রসনা বেয়ে উদরে ঢ্বেকছে, সব কি টের পেয়েছ ভায়া এই ধরো, ভাজা আবশ্বলার গ্র্ডো অতি উপাদেয় মশলা; ঐ গ্রেড়া ব্যঞ্জ দ্বার টিপ ছড়িয়ে দিলে সেই স্বাদ ইহজন্মে জিভ থেকে মোছে না। এম বসতু থেকে মান্য অতিথিদের বিশুত করেছি, এই কি হতে পারে কখনো?

বলেন কি ?

গোঁড়ামি আছে নাকি?

সত্যি কিন্দা রসিকতা ঠিক ধরতে পারলাম না। আমতা-আমতা করে জবাব দিই, তা নয়। অত্যন্ত যদি ভাল লেগে যায়, দেশে ফিরে কোথায় পাবো ধলন আরশ্লা-চ্র্ণ, কেউটের কাটলেট, অথবা হাঙরের স্কুপ? ঐ ভয়ে এগুতে ভরসা পাই নি।

ওরা কিন্তু লজ্জিত নয় কিছুমাত্র। বাহাদুরি দেখায় আজেবাজে আরও দশটা হাস্যকর খাদ্যের মিছামিছি নাম করে।

বলে, সব খাই আমরা। বিষটিষ না হয়, আর চিবানো গেলেই হল। কোন কিছ্ব অকারণে নন্ট হতে দেওয়া সামাজিক পাপ। তা সে মান্য-পশ্ব-পাথি কীট-পতংগ যা-ই হোক না কেন। সকলেরই মূলা আছে।

তাই। চোর-ডাক্রাত, খুনী-গুনুন্ডা—ওরা বলে, তৈরি করে নিতে পারলে সকলেই অতি প্রয়োজনীয় সমাজের পক্ষে। জন্মপাপী কেউ নেই। গায়ে কাল্লি লাগার মতো—চেন্টা করে ধুয়ে-মুছে সাফসাফাই হওয়া যায়। তাই মৃত্যুদ্রন্ড দিয়েও মেরে ফেলে না সপে সপে । থাকো জেলের মধ্যে এক বছর দ্ব-বছর। ভাল ভাল লোক যাছে তাদের কাছে, শিক্ষা দিছে, হিতকথা আলোচনা করছে। রিপোর্ট নিচ্ছে দন্ডিতের মনোভাব সম্পর্কে। শোধরাছে যদি বোঝা যায়, আরও সময় দেবে—প্রাণদন্ড মকুব হয়ে দীর্ঘ কারাবাস। তারও মিয়াদ কমবে নৈতিক উন্নতির অনুপাত-ক্রমে। আহা, জীবন নিলে সবই তো চুকেব্রুকে গেল—সমাজের কাজে লাগতে পারে বেন্টেবর্তে থাকলে। দেখাই যাক না চেন্টা করে।

এমনি সকল ক্ষেত্রে। কুয়োমিংটাঙের সঙ্গে মারাত্মক লড়াই করে তবে দেশের দখল পেরেছে। কোন ইতর কাজে পিছপাও হয়নি কুয়োমিংটাঙ অধিকার বজায় রাখবার জন্য। বিদেশিরা যা করেছে, স্বদেশীয় শত্রদের অপরাধ তার চেয়ে বেশিই। রেল-রাস্তা উপড়েছে, পুল ভেঙেছে, কয়লার খনিতে

কাদামাটি প্রের নন্ট কর্মর গেছে চলে যাবার সময়। কিছু কিছু তার নিদর্শনও আমাদের দেখাল। এত যারা ক্ষতি করেছে, সে দলের বহুত্র পাণ্ডা আজ বড় বড় সরকারি চাকরে—অনেক জর্বরি বিভাগের অধিনায়ক। নতুন-চীন গড়ে তোলবার কাজে তাদের উদ্যম ও আন্তরিকতা কারো চেয়ে কম নয়। একদা ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যাদের উৎকট শন্ত্র বলে ভেবেছিল, আজকে অভেদাত্মা তাদের সঙ্গে। তিন বছরে মহাচীন তাই বিশ্বজনের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সবাই এসো, আন্তরিকতার সঙ্গে দেশ গড়তে লেগে যাও—সকলের কাছে সে আহ্রন পাঠিয়েছে।

প্রথম এই চীনের সামাজিক ভোজে বসেছি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এ-পাশে বিশিষ্ট কেউ, ও-পাশে দোভাষি; মাঝখানে আমরা এক এক জন। অবিরত সওয়াল-জবাব চলেছে। ফোজদারি আদালত হার মেনে যায়। থাকব সামান্য কয়েকটা দিন—মহাচীনের যতদ্র জেনে যেতে পারি তার মধ্যে। পয়িলিটা দেশের পোনে চার শ' মানুষ মাসাধিক কাল জেরা করে বেড়িয়েছি। খাওয়ার টোবলেও বিরাম নেই, থেতে থেতেই খাতা বের করে টুকছি। দেশস্থ বৃন্দিধনানেরা তব্ব খেদোভি করেন, কিচ্ছ্ব জানতে দেয়নি রে—অভিনয় করে বোকা বৃত্তিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে খাওয়া শেষ করে রাতদ্পুরে ঘরে এলাম। সকাল বেলা চলে যাচ্ছি। আর নয়, শ্রের পড়ো। ঘর্নায়ে পড়ো তাড়াতাড়ি। নতুন-চানের প্রথম রাত্রি। সারাদিন আনন্দ-ভাসিত যত ম্থ দেখেছি, অন্ধকারে সকলে যেন ঝিলিক হানছে। আরও আছে। বইয়ে পড়েছি আর শ্রেনছি যাদের কাহিনী। নামহান যে শত-সহস্লের শবস্ত্প সিণ্ড হয়েছে আজকের এ দিনে পেণ্ছবার......

প্রানো কথা কিণ্ডিৎ অবধান কর্ন।

সাত সম্দু পারে ইউরোপের বন্দরে বন্দরে ফিরিণ্গিরা বহর সাজাচ্ছে। রাজা-রাণীর কাছে দরখাদত করে, হুকুম দাও—ব্যাপার-বাণিজ্য করে আসি। তা পরের দেশে চরে খেয়ে বেড়াবে, বেশ তো, ভালই তো—এতে আর আপত্তির কি? ছাড়পত্র মিলল। রে-রে করে ছড়িয়ে পড়ে বণিকেরা নানান দেশে। বিশেষ করে এশিয়ার নিবিরোধী সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন দেশগ্লোর উপর ১

রেশম আর পোসিলেনের লোভে এসে পড়ল চীনে। চার চিত্র-আঁকা যে

কাগজ এ'টে ইউরোপ দেয়ালের বাহার করত, তা-ও এখানকার। চীন ত্ বদলে কিনত ঘড়ি, ট্রকিটাকি শোখিন জিনিস্স কিন্তু ঘড়ি আর কত বে যায় বল্বন? প্রাচীন সভ্যতা ও শিলেপর দেশ চীন—বিদেশি ব্যাপারির ক্থেকে কিনবার মতন জিনিস কি আছে?

অতএব রুপো খরচ করতে হবে চীন থেকে যদি কিছ্ব কিনতে চার্ব রুপোর ভাণ্ডার চলে যাচ্ছে চীনে, রুপো দিয়ে দিয়ে য়ুরোপ গরিব হয়ে যাচে এ কেমনধারা ব্যবসা? খোঁজো কোন বস্তু, যা বদলা-বদলি চলে। প্র্বণ ভাঙতে হয় না যাতে।

ব্টিশরা অবশেষে পেরে গেল তেমনি বস্তু—আফিং। আফিঙের মোতা বিমোক পড়ে পড়ে চীন—চীনের মালে ভরা সাজিয়ে ব্যাপারি-জাহাজ ততক দেশ-দেশান্তর পাড়ি দেবে। হাওয়া ঘ্রের গেল। আগে অজস্ত্র র্পো চী আসছিল, এখন তামাম জিনিসপত্র দিয়েও আফিঙের দাম শোঁধ হয় ন স্ত্রোতের জলের মতো র্পো চলে যাচ্ছে বাইরে।

তথন টনক নড়ল। নেশায় পড়ে গোল্লায় যায় এত বড় একটা জাত! দ কোটি আফিংখোর দেশের মধো—দ্ব-পাঁচ শ' নয়। আফিঙের আমদানি নিষি হল।

কিন্তু ও বললে কে শোনে? ইংরেজ ইতিমধ্যে ভারতের আফিং এ: চেটিয়া করে বর্সেছে। তোমার না থাক, গরজ যে আমাদের! জবরদহিত ক কেনাবো। আইনে না হোক, বে-আইনি চলবে আফিঙের আমদানি।

• তারও এক ব্যাপার। ভারতবর্ষ মুঠোয় পুরে টাকার কুমির হয়ে পড়ে। ইংরেজ। কলকারখানায় বিলাত ভরে ফেলেছে; পাহাড় জমেছে তৈরি জিনিস্পরে। খন্দের চাই—পৃথিবী চর্ডছে খন্দেরের চেন্টায়। এত বড় চীনদে—আয়তনে গোটা য়ুরোপের চেয়ে বড়। চর্মারল সেখান। চীন, তোমাখন্দের হতে হবে।

় চীনের কব্<sub>ল</sub> জবাব। সবই তো মোটা**ম**ুটি আছে আমাদের—আমর কিন্তু না।

তাই বল্পুলে কি হয়—ছি! অত বড় দেশ হাত গ্রন্টিয়ে বসে থাকবে, মাল নিয়ে আমরা তবে যাই কোথায় ?

মিশনের পর মিশন আসছে। কখনো নরম স্বর, কখনো গরম। শে মিশনের কতা লর্ড নেপিয়ারের প্রায় অধ্চন্দ্র-প্রাণ্ডি ক্যাণ্টন থেকে। ওদিবে আফিং আর আফিং—চোরাই আফিঙের ঠেলায় দেশ উৎসন্নে যাবার জোগাড়। ১৮৩১। বিশ হাজার আফিঙের বাক্স চুরমার করে দেওয়া হল এইখানে—
ঐতিহাসিক এই ক্যাপ্টন বন্দরে। চোরাকারবারিরা বৃটিশ ও আমেরিকার
মান্য—স্বদেশীয় সরকারের কাছে তারা হায়-হায় করে পড়ল। কি অন্যায়,
কি অন্যায়!

বেশ, ভাল কথায় শ্নাছ না—কামানের ম্বেই তবে রফানিব্পত্তি! ব্টিশ ব্নুধ্যোষণা করল, আমেরিকা সহায়। য্নুধ্যন্তে নানকিনের সন্থি। হংকং নিয়ে নিল ব্টিশ। অবাধ-ব্যবসায়ের পত্তন হল ক্যান্টন সাংহাই ইত্যাদি বন্দরে। যুন্ধের যাবতীয় থরচ চীনকে দিতে হবে। এই হল আফিং-যুন্ধ। চীনের দরজা খুলে দেওয়া হল দেশ-বিদেশের লুঠেরার সামনে।

মাণ্ড্-রাজারা দেশের মালিক। লড়াইরে হেরে তাদের ইম্জত গিরেছে। লোকের তেমন আস্থা বা আতঙ্ক নেই রাজার সম্পর্কে। সর্বনাশ, সাধারণ মানুষ শেষটা ক্ষমতা পেরে যাবে নাকি? রাজরাজড়ারা সময়-বিশেষে অল্প-স্বলপ বীরম্ব দেখালেও আসলে তাঁরা লোক ভালো, শেষ পর্যন্ত সামলে যান। তথন বিদেশিরাই আবার নিজ স্বার্থে মাণ্ড্-রাজার পিঠ চাপড়ার। তোমার পিছনে আছি আমরা, আর আমাদের কামান-বন্দ্বন। এমন ধাতানি জবুড়ে দাও, যেন একটা মানুষ কোন দিকে মাথা তুলতে না পারে।

তব্ চাষীদের মাঝ থেকে বিদ্রোহ উঠল। তাইপিং বিদ্রোহ। নেতাকে সকলে বলে 'স্বর্গের রাজপুত্র'। জোয়ান অব আর্কের মতোই চাষীর ছেলে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন। 'শান্তির রাজত্ব' বানাবেন তিনি। সাদামাঠা অতি-সরল তাঁর বস্তব্য—সকলে খাবে পরবে, জুমি ও টাকাকড়ি সকলের হবে, সব মানুষ সমান। আজকের মাও-সে-তুঙের কথা এরই রকমফের কি না, দেখুন ভেবে।

রাজশন্তি বিপন্ন—রাজার সংগ্য যত দহরম-মহরম থাক, এমন মওকা বিদেশিরা ছেড়ে দেবে কেন? এটা দাও, ওট দাও—রাজার কাছ থেকে নানা স্বিধা আদায় করে নিচ্ছে। এরই মধ্যে একবার পিকিন শহরটা লঠেপাটু করে কিঞ্চিৎ নগদ ম্নাফাও হল। তারপর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকলে দাঁড়াল তাইপিং গবন মেনেটর বির্দেধ। খ্ছেডভ মহাধার্মিক মিশনরিরা আগে থেকেই তাইপিঙের আতিথ্যে আছেন। খ্ব খাচ্ছেন দাচ্ছেন, তোয়াজে আছেন। তাঁরা গোপনে খবরাখবর জোগান। তাইপিং দল যত অতিথিবৎসলই হোক, চাষাভুষো তো বটে! তারা রাজ্যপাট চালাবে, এটা কেমনে সহ্য হয়? দেশময় রম্ভবনা। কৃষক-নেতা সেই স্বর্গের রাজপুত্র আত্মহত্যা করে বাঁচলেন তো তাঁর

শিশ্বপ্রকে কেটে রাগের শোধ নিল। পরিবারস্থ খতুম—বংশে বাতি দিনে কেউ রইল না।

উনিশ শতকের শেষ গণ-অভূত্যান—বক্সা-বিদ্রোহ। সাহিত্যিক দাদামশাঃ
কেদারনাথ বন্দোপাধাাযকে এই বিদ্রোহ-দমন ব্যাপারে ইংরেজ সরকার চীনে
পাঠিরেছিল। রাজা হলেন বিদেশিদের যো-হুকুম তাঁবেদার, ভাল ভাল বন্দর
বিদেশিরা নিয়ে নিয়েছে, রাজকরের বেশির ভাগ বিদেশির ট্যাঁকে যাছে
লড়াইয়ের থরচের বাবদ। বন্যার জলে জমিজিরেত ঘরবাড়ি ভাসছে, ট্যাক্সেঃ
দায়ে মাথা বিক্রি। মানুষের দুঃথের অর্বাধ নেই।

প্রতিকার চাই। প্রতিরোধ করতেই হবে। গ্রুপত সমিতি চারিদিকে শাসন-নীতির সামান্যতম বির্দ্ধতা প্রকাশ্যে করবার জো ছিল না। বিশেষত চাষীর তরফ থেকে। এরা চাইল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ তো বটেই—বিদেশিরও নিবাসিন। পশ্চিমি বণিক আর মাঞ্ব-রাজা সবাই ওরা এক জাতের।

রাজার তরফ থেকে তথন বিষম এক চাল চালল। চীনের আসল দৃশমন হল বিদেশিরা—আমরা এই মাঞ্চ্-রাজা নই। বিদেশি আপদগৃলোই যত দৃঃখ-ক্ষের কারণ, ওদের তাড়াবার জন্যে রাজশক্তি সকল রকম সাহায্য করবে। এক হয়ে লড়বে রাজা ও প্রজা।

রাজতন্তের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ, সেটাও এমনিভাবে চালান করে দেওয়া হল বিদেশির অভিমুখে। মোট আটটা বিদেশি শক্তি—সকলে একত্র হল। হেরে গেল চীন। দেশ-শাসনের প্ররোপ্রির দায়িত্ব তব্ব তারা নিল না। নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মতো রাজাকে খাড়া রাখতে হবে সামনে। বৃড়ি-রাণীকে বাতিল করে তাঁর দ্ব-বছর বয়সের হামাগ্র্ডি-দেওয়া ছেলেকে রাজতত্তে বসাল। হেনরি পিউ-ই তার নাম—শেষ মাণ্ট্-সম্লাট।

রাজতন্ত্র থতম হল আরও পরে—১৯১২ অব্দে, সান-ইয়াৎ-সেন ধ্রথন সর্ব-মান্য দেশনেতা।

( ७ )

রাত আছে তথনো। কড়া নাড়ছে। ঘ্ম ভেঙে চমকে উঠি। কে ?

দরজা খুললাম। পেরিন ঘুমোন নি। জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন ঘরে ঘরে।

উঠে সকলে তৈরি হও। রওনা হতে হবে।

আর যেই দরজা খোলা পেরেছে, একজন সংগ্যে সংগ্যে ঢ্রুকল চা এবং ফলম্ল কি করে?

পট্টনায়ককে ডেকে দিলাম।

লেগে যাও ভাই। শেষ রাত্রে সাজিয়ে এনেছে—ফেলে গেলে ওরা দ্বংখ করবে।

দ্ব-ঢোক চা গিলে তাড়াতাড়ি আমি স্যুটকেশ খুলে বসলাম। ছোট-স্যুট-কেশের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগ্বলো বড়টায় ভরে হালকা করে নেবো। কাল বেশ ভোগান্তি হয়েছে আলস্যের দর্ম।

কাজ সেরে বাথর্মে যাচ্ছি স্নানাদি সমাপনের জন্য। হবার জো আছে > প্নশ্চ তলব, চলে আস্বন—

কোথায় গো?

রেকফাস্ট তৈরি—কিছ্ম খেয়ে যান।

আর এই যে—এটা কি হল? এখন অবধি সাপটে ওঠা যায়নি— বিছানার খাওয়া—এই আবার ধর্তবাের মধ্যে নাকি? অনেক দ্রের পথ। মনােরম ভাবে ঠেসে খেয়ে নিন, নইলে কিন্তু কণ্ট হবে।

অতএব ব্রেকফাস্টে গিয়ে বসলাম। সে পর্ব সামাধা করে লাউঞ্জে এসেছি— বসবেন না আর। দরজায় গাড়ি, একেবারে গাড়িতে উঠে জুত করে বসুন।

ঘরে যাবো যে একবার। ছোট-সানুটকেশ হাতে নিয়ে নেবো।
সে কি আর আছে? এরোড্রোমে পেণছে গেল এতক্ষণ।
চাই যে আমার সেটা। পথের দরকারি জিনিস তার ভিতর।
লিফটে উঠে পড়লাম। এক পাশে আলাদা রাখা ছিল, স্বচক্ষে দেখে
আসি। না, কিছুই নেই। সমস্ত নিয়ে গেছে। ঘর খাঁ-খাঁ করছে।
নন্দীকে ধরলাম। এ বড় মুশকিল হল! লোকগুলো যেন মানুষ নর,
ঘড়ির কাঁটা! ওদের সঙ্গে তাল রাখি কেমন করে?

নন্দী অভয় দিলেন, পিকিনে গিয়ে পেয়ে যাবেন। ভাবনা নৈই। আমার খাতাপত্তোর যে ওর মধ্যে। এতখানি পথ হাই তুলে কাটিয়ে শেষটা হাতীর মৃন্ড হয়তো গণেশের ধড়ে চাপাবো দ্রমণ-কথা লিখবার সময়।• আছা—এরোড্রোমে চলুন। দেবো বের করে আপনার সাটুটকেশ। নিশ্চিন্ত হলাম। নন্দী হলেন দলের একজন সেক্রেটারি—দস্তুরমতো ক্ষমতা ধরেন, আমাদের মতো হেলাফেলার মানুষ নন। ও'দেরই তাঁবে আছি —উঠতে বললে উঠি, শৃতে বললে শৃই। চুপি-চুপি নিবেদন করি, একুনে কত জন সেক্রেটারি—সেটা জিজ্ঞাসা করলে বিপদ। চেন্টা করেছি, কিন্তু গণে কলে পাইনি। এক-এক জন উদর হয়ে হুকুম ঝাড়ছেন। কে বটেন ঐ মহাশয়? সেক্রেটারি। পিকিনে পেণছে হণ্তাখানেক কেটে গেল সেক্রেটারিবর্গের মৃখ্ চিনতে। পাঞ্জাব-বংগ-গ্রুজর-মহারাষ্ট্র সকল দেশেরই আছেন। পূর্ব আছেন, মেয়ে আছেন। তবে এটা বলা যায়, সেক্রেটারির সংখ্যা প্রতিনিধির চেয়ে কম। বেশি হলেও দোষ ছিল না। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি হতে পারে তো এতে আর আপত্তি কিসের?

এরোড্রোম শহর থেকে থানিকটা দুরে পাহাড়তলি জায়গায়। ঘাসবন হয়ে আছে গ্যাংওয়ের উপর। আকাশ-চারণ খুব যে চাল্ম, এমত মধে হয় না। গাড়ি থেকে নামিয়ে ওরা সমাদরে টেবিলের সামনে বসান। সেই এক ব্যাপার। ফলের গাদা, চা-কফি, মাণ্ডুইচ, নানাবিধ শীতল পানীয়।

এবং সকর্ণ মিনতি। সেবা কর্ন। দ্রের পথ পিকিন—কখন পেশ্চ-চ্ছেন ঠিক নেই—

**ছा**ড়বে কখন বলো তো?

তा-७ वला याटक ्ना। कि कतरान वस्त्र वस्त्र—स्थरा थाकून।

নন্দী প্রতিশ্রুতি ভোলেন নি। একে বলছেন, ওর কাছে দরবার করছেন
—শেষ্টুটা হতাশ হয়ে এসে বললেন, জিনিসপত্তোর পেলনে উঠে গেছে।
পিকিনের আগে উপায় নেই।

সর্বনাশ! আমি কি করি তা হলে?

লেখার প্যাড় থেকে তিনি খানকয়েক পাতা ছি'ড়ে দিলেন। এতেই যা-হোক করে চালিয়ে নিন আপাতত।

চীনা বন্ধ্ব একজন ছিলেন পাশে। হেসে উঠে তিনি বলেন, কী মুখ বেজার করছেন! খান।

হায় ভগবান, পাকস্থলীর সঞ্জে একটা অতিরিক্ত থালি দিতে যদি! উটের যেমন আছে। তাহলে নিদেন পক্ষে বছরের খাদ্য আকণ্ঠ বোঝাই করে দেশে ফিরতাম। কত আঙ্বল-আপেল পচিয়ে এসেছি, ভাবতে গিয়ে এখন রসনা লালায়িত হয়ে ওঠে।

আর কি বলব + আমাকে নিয়েই কি যত গোলমাল!

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি হোটেল থেকে। ভাবলাম, সময় তো অটেল—
নতুন ঝকঝকে বাথর্ম, চান-টানগ্ললো সেরে নেওয়া যাক এই ফাঁকে।

বেশি ক্ষণ বাইনি। এরই মধ্যে কেমন মনে হল, বসবার ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে গেছে, মান্বজনের সাড়া নেই। বৈরিয়ে এসে—্যা ভেরেছি প্রাই— এদিক-ওদিক তাকাছি। কা কস্য পরিবেদনা! প্লেন ছাড়া অবশ্য চাট্টিখানি কথা নয়, আগে অনেক রকম পায়তারা ভাঁজতে হয়। আরও এগিয়ে উকিব্রুকি দিতে এরোড্রোমের এক জনের সঞ্চো দেখা।

সবাই উঠে গেছে, আর্পান পড়ে আছেন যে!

সগর্জনে প্রপেলার ঘ্রছে। আমাকে ফেলে পেলন চলল তবে তো সতিই! দোড়াছি। আমার আগে আগে সেই লোকও দোড়ছেন। চিংকার করছেন, রোখো—বর্নীথো। কেউ শ্নছে, তেমন লক্ষণ নেই। পেলনের ঠিক সামনে দাড়িয়ে তিনি প্রচুর হাত-পা ছাড়তে লাগলেন পাইলটের দ্বিট আকর্ষণের জনা। তারপর আমার দিকে ফিরে হাতের ইণিগতে দোড়তে নিষেধ করলেন। অর্থাং ওরা দেখতে পেয়েছে, আর ভয় নেই। জাের কমতে কমতে প্রপেলার বন্ধ হয়ে গেল। পেলনের দরজা বন্ধ, সির্ণাড় সরিয়ে নিয়েছে, মিনিট খানেকের মধােই ছাততে স্বর্করত। আবার সির্ণাড় লাগিয়ে দেওয়া হল। দম্তুরমতো শ্বাসকট হছে তখন আমার। একটা সিটে ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম।

তারপর সামলে নিয়ে অভিমান ভরে পাশের ব্যক্তিকে বললাম, বেশ কিন্তু আপনারা! একটা লোক তেপান্তরে পড়ে রইল, কারো তা হুশ হল না? পথের উপর মারা পড়লে পায়ের ধাক্কায় মড়া ঠেলে এগিয়ে চলে যাবেন, সেই রকম দেখছি।

আকাশলোকে উড়তে উড়তে নন্দীর দেওয়া চিঠির কাগজে যা লিখেছিলাম, কতকটা তার অবিকল তুলে দিচ্ছি। একটা কথারও এদিক-ওদিক করিনি—

২৩শে সেপ্টেম্বর '৫২, বেলা ১০টা। দ্রের পাল্লা, ট্রেনে যেতে দিন তিনেক লাগে। তাই উড়ে চলেছি। পার্ল নদী পার হয়ে ছুর্টেছি উত্তর মুখো। মহাচীন, সুপ্রাচীন কাল থেকে আমার ভারতবর্ষের কত মহাজন দিন মাস বংসর ধরে তোমার ভূমির উপর পথ অতিবাহন করেছেন। আমরা নতেন কালের যাত্রী—তোমার দিগন্তপ্রসার আকাশের উপরে উড়ে চলেছি।

উপরে, কত উপরে! নিচের কিছ্ব দেখা খাজনো। কলজ্বলেশহীন সাদা মেঘপ্রঞ্জ—সেই শ্বেত সম্বেদ্র ভেসে ভেসে চলেছি। আমার বাম দিকে স্বর্ধ দ্লান রোদ্রের কর-বিস্তার করছে—আর এদিকে-ওদিকে যতদ্রে তাকাই অনন্ত অপার মেঘসম্ব্রে। ঈষং তরগ্গ উঠছে সেই সম্ব্রে। আবার মনে হচ্ছে, দ্বালার—দ্বধ ঢেলে দিয়েছে সমস্ত অন্তরীক্ষে, দ্বধেরই ফেনা সর্বত্র পরিব্যাপত হয়ে আছে। ভাসমান হিমাশলার মতো ঐ কয়েকটি মেঘস্ত্প। দ্বধসাগর ফ্রুড়ে ক্ষীরের পাহাড় উত্তর্গ হয়ে উঠেছে নাকি? আকাশপথে কত ঘ্রুরেছি, কিন্তু এমনটা দেখিনি কখনো। উত্তর-মের্ব অভিম্বেথ চলেছি—তুষারে ল্বুত মেব্লোকের কথা কেতাবে পড়া যায়, এ যেন প্রায়্ব সেই বস্তু।

তন্দ্রামতো এসেছিল। অপরাধ নেই, কাল রাতে ভোজ খেরেঁ সাড়েএগারোটায় শ্ব্যা নির্মেছি। রাত থাকতে উঠে গোছগাছ করতে হয়েছে। 'ওরই
মধ্যে চা এবং ফল ইত্যাদি এনে দিয়েছে কামরায়। আবার ব্রেকফার্স্ট সাড়েছাটায়। এরোড্রোমেও ব্যবস্থা ছিল, একাধিকবার গলাধঃকরণ করতে হয়েছে।
কেলনের মেয়েটি এখানেও নিবেদন করছে, কিঞ্চিৎ চলবে কিনা? পরের দেশে
এসে পর-খাদ্য পেয়ে ক্ষিধে অসম্ভব রকম বেড়েছে দেখছি অনেক জনের।
আমি ঐ মহাশয়দের পদনখের য়োগ্য নই। খেয়েই য়াছেন তাঁরা—প্রাণপণ
প্রয়াসে খাছেন। সাধ্য কি, পাল্লা চালাতে পারি! আপোমে হার মেনে বসে
আছিঃ

মেয়েটা বারম্বার বলছে। কফি থেয়ে তার মান রক্ষা করলাম। চিত্র-বিচিত্র গোলাসে কফি এনে দিল। কাগজের গোলাস—খাওয়ার পর ফেলে দিতে হয়। কিন্তু এমন মনোরম ছবি ঐ স্বল্পস্থায়ী জিনিসে যে গোলাস<sup>া</sup> স্বত্নে মোড়ক করে বাক্সে তুলতে ইচ্ছে করে।

চারিদিক এখন রোদে বিভাসিত। স্বচ্ছ স্কুদর আকাশ। আবার চোখ ব্জেছি। হঠাও এক অপর্প অনুভূতি—চোখ মেলে দেখি, মেয়েটা এক পাতলা কদ্বল আমার পায়ের উপর দিয়ে চারিপাশ পরম যত্নে মুড়ে দিছে। আর ইতিমধ্যেই কোন সময় চেয়ারের ঠেশান নামিয়ে আরামে ঘ্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অনেক দিন আগে, মা যথন ছিলেন—ঘ্মুক্ত ছেলে এমান যত্ন পেত। আজকে এই ভিন্ন দেশে তুমি কোন মমতাময়ী এমন আমাদের স্কেহ দিছে! শুধুই সামাজিক কর্তব্য—তার বেশি নয়? ভাবতে মন চাচ্ছে না।

পাইলটের ঘর শ্বেকে শ্লিপ এলো—কুনাং প্রদেশ, চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের দেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। বিচিত্র নিসর্গ দৃশ্য। শেলন যাচ্ছিল দশ হাজার ফ্রট উর্ণ্ড দিয়ে—নেমে নিচুতে এল। নিঃসীম সব্রুজ পাহাড়—আঁকারাকা নদীরেখা—সব্রুজের মধ্যে সাদার ঝিকিমিকি। স্বুদীর্ঘ অজগরগর্লো ঘ্রুমুচ্ছে যেন পাহাড়ের কোলে রোদ পোহাতে পোহাতে। ধোঁয়ার মতো এক দমক মেঘ এসে দৃশ্যটা ঢেকে দিল একবার। মেঘ সরে গেল—খণ্ড খণ্ড মেঘ পেজাতুলোর মতো বিচ্ছিয় ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের অনেক নিচে। সামনে আবার দৃশ্তর মেঘসমার। হয়তো তারই মধ্যে গিয়ে পড়ব এখনই……….

শ্লিপ এলো, ১১-১৭ মিনিটে হ্যাৎকাউ পেশিচচ্ছি। আবহাওয়া স্ক্রের। এরোড্রোমটা উ-চ্যাং নামক জায়গায়; সেটা হ্যাংকাউ এর আড়পার।

সওদাগর ছোকরাটি শেলনে উঠেই চোখ বৃজেছেন, এবং অনন্তনিদ্রা দিছেন। তাঁর কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ট্রেনেও দেখেছি এই ব্যাপার—গাড়িতে ওঠা মাত্র ঘুমিয়ে পড়েন। আর খাওয়ার আহ্বান এলে চোখ মেলে অগোণে খেতে শ্বর্ করে দেন। সাতে-পাঁচে কোন তালে নেই। এক বন্ধ্ বলছিলেন, আপনারা নানান বড় বড় কথা বলেন, তার মধ্যে উনি থই পান না। অতএব ঘুমিয়ে থাকাই নিরাপদ। ভুম না এলেও চোখ বুজে নিঃসাড়ে থাকেন।

ক্ষিতীশ ধরে পড়ল, বাংলা গান সে গাইবে—তার ইংরেজি অনুবাদ করে দিতে হবে। নইলে বুঝবে কে? অন্যে পরে কা কথা—আমাদের অবাগুলিরাও তো হাঁ করে চেয়ে থাকবেন। আরে দ্র, এখন এই প্লেনের মধ্যে হয় নাকি? পিকিনে গিয়ে বিস আগে জুত করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা ক্ষিতীশ।

সরম্বতী ম্থাগ্রে এলেন সহসা। গানের এক এক পদ শ্নছি, আর গড়-গড় করে ইংরেজি বলে যাচছি। আড়াই মিনিটে থতম। তার মানে, নিরঙকুশ অবস্থা—বাংলা আর ইংরেজি পাশাপাশি ফিলিয়ে কে দেখতে যাচ্ছে বল্ন? বিদ্যে ধরা পড়বার ভয় নেই—অন্বাদটা শ্রুতিস্থকর এবং ম্লের সঙ্গে তার ভাসা-ভাসা মিল থাকলেই হল।......

চীনের বৃহত্তম নদী ইয়াংসি। তারই তীরে হ্যাৎকাউ। দেলন যেখানটায় নামল, সে এক মাঠ—উল্বোসে ভরা। এরোড্রোম কে বলবে তাকে? মাঠের মধ্যে খানিকটা জারগা সাফসাফাই করে নিয়েছে। ভাঙাচোরা গ্যাংওয়ে—কোন গতিকে অতি-সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় দায়ে পড়ে তাড়াহ্বড়োর মধ্যে তৈরি। তার পরে—শ্বনতে পেলাম, কুর্নেমিনটাং চলে যাবার সময় নন্ট করে দিয়েছিল। এমন একটা নয়—অনেক জিনিন্ট। সমস্ত আবার নতুন করে গড়তে হচ্ছে। শান্তি-সম্মেলনের ব্যাপারে ক্যাণ্টন-পিকিন বিশেষ শেলনের গতায়াত চলছে, বিমানঘাঁটির কর্মতংপরতা তাই বেড়েছে এই ক'দিন। অনেকগ্রলো মোটরগাড়ি। শেলন না্যবার সময় লক্ষ্য করেছি। ভূতলে

পা দিতেই যথারীতি ফ্লের তোড়া দিয়ে অভার্থনা। প্রচুর হাততালি।

একজন বা দ্ব-জন এক এক মোটরে। শহরে নিয়ে যাবে নাকি? নদীর
দ্ব-পারেই শহর, শেলন থেকে দেখেছি। কিল্তু দ্বে অনেকটা যে এখান থেকে!
তা নিয়ে যাও যেখানে তোমাদের খ্বিশ। শ্বধ্ব মাঝপথে আবার খাবার গিলতে
বিসিও না দোহাই!

সিকি মাইলও হবে না—মোটরগ্রেলা মাঠের সীমানায় গিয়ে থামল। নতুন বাড়ি তুলেছে, আরও তুলছে। এরার-অফিস ও লোকজনের বসবার জারা। স্বচ্ছেদ্দে এট্বুকু হে'টে আসতে পারতাম, কিন্তু অতিথির পা মাটিতে উঠবে পড়বে, এ কেমন কথা! আর যা আশঙ্কা করেছিলাম—ঘরের মধ্যে নিয়ে বসাল, সামনে টেবিল—টেবিলের উপর খাদাসম্ভার।

করজোড়ে নিবেদন করলাম, নিতানত অক্ষম, নির্পায়—মাপ করতে হবে।
তাই হয় নাকি? শান্তির সৈনিক আপনারা—নারাজ হলে চলবে কেন?
সময় নেই যে একটা দিন আটকে রেখে দেখিয়ে শ্নিয়ে দিই, মন খ্লে দ্টো
কথা বলি। এর উপরে একট্ন কিছ্ন মূখে না দিয়ে যদি চলে যান, আমাদের
ভারি দঃখঁ হবে।

ভদ্রতার মাম্বলি ব্বকনি নয়, প্রতিটি কথা আন্তরিকতায় দ্নিশ্ধ। নির্গত হচ্ছে মুখ থেকে নয়, অন্তর থেকে। এমন নিবিড় আতিথ্য একন্তর্পে আমাদের প্রাচ্যের। পথে প্রান্তরে অচেনা আত্মীয়েরা বাংসল্য বিভিন্নে আহ্বান করেন।

সময় বেশি নেই, শেলন ছাড়বে আবার এখনই। ক্ষিতীশ গান ধরল। স্বদ্র-বিস্তৃত ইয়াংসির শীতল হাওয়ায় স্বরতরণ্গ খেলে বেড়াচছে। শ্রোতারা ম্বধ হয়ে শ্রন্ছ। শেষ হল গান। ইংরেজিতে আমি গানের মর্ম বললাম। দোভাষী ছেলেটি চীনা ভাষায় ব্রিথয়ে দিল সকলকে। করতালি-ধর্নি।

আর একটা---

নিরলস ক্ষিতীশ। গানে তার আপত্তি নেই। শেষ হয়ে গেলে ওদের একজন হাত ধরে টানে। আর নয়, এবাকে রওনা---

মোটরগাড়ি নিয়ে গেল পেলনের পাশটিতে। আকাশে উঠলাম আবার।
এক পাক ঘ্রুরে ইয়াংসি-মহানদীর উপর। বিপ্রুল বহুব্যাপত জলরাশ।
সমসত স্কুপতি দেখছি। বাঁধ দিয়ে নদীর বন্যারোধ করা হয়েছে। দিগ্ব্যাপত
চর। চরের এখানে-ওখানে ক্ষেত, সর্বু নদী মাঝে মাঝে চর কেটে বেরিয়ে
গেছে। শস্যশ্যমায়িত র্প দেখে দ্ব-চোখ প্রসন্ন হয়। ঘরবাড়িতে ভরা একএকটা জায়গা—প্রাম ওগুলো। কতগুলো গ্রাম ঐ নদীচরে, কে গণে বলবে?

দালানকোঠার ছাত নজরে পড়ছে। অতএব সম্দিধমান জনপদ। স্দৃদীর্ঘ রাজপথ গেছে গ্রামগ্রাল সংযুক্ত করে। ট্রকরো কাগজে বর্ণনা লিখে রাখলাম —কোন একদিন এই লেখা পড়তে পড়তে চরভূমির পরিপ্র্ণ ছবি মনে ভাসবে।

ইয়াংসি আর দেখা যায় না, পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। চলেছি, চলেছি, চলেছি, কর দ্ব আর পিকিনের! লাঞ্চের সময়টা এবারে আর কোন ওজর গ্রাহ্য হল না। মুরগির ঠ্যাং, আর কিসের মাংস, ডিম, কাঁকড়ার একটা উপাদেয় তরকারি, নানা রকম ফুল। খাওয়া শেষ করে কাচের জানলায় অলস দৃ্তি বিসারিত করে বসলাং

বেলা পড়ে এসেছে। ঘণ্টা বাজল, চীনা লেখা ফ্রটে উঠেছে সামনের দেয়ালে। অথাণি পেটি বাঁধাে, পিকিন নিকটবতী, শেলন নামবে। বড় নদীর উপর দিরে যাচ্ছি। গের্য়া বাল্বেলা, ঘোলা জল। শহর দেখা যাচ্ছে। রেললাইন, নদীর উপরে প্রল, জল-স্লোত দ্বর্ণার বেগে চলেছে...

## (9)

পিকিনে নামলাম, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ফুলের তোড়া-সহ তেমনি শিশ্বরা। বিশিন্টেরা অনতিদ্রে। ভারত-দ্তাবাস থেকে এসেছেন প্রীযুত পরাঞ্জপে। মারাঠি যুবা—সর্শিক্ষিত, বৃদ্ধিমান ও কমিন্ঠ। চুকুকে ভালবাসেন মনে প্রাণে, তার সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি পরম প্রীতিপর। পিকিনে বছর পাঁচেক আছেন, দ্তাবাসের চাকরি সম্প্রতি পেয়েছেন। আমাদের এক তর্ণ বন্ধ্ব সতীরঞ্জন সেন শান্তিনিকেতন থেকে চীনে গিয়েছিলেন—এন্রা দ্বজনে সতীর্থ। সতীরঞ্জন আমার সম্পর্কে খান কয়েক চিঠি দিয়ে-

ছিলেন, পরাঞ্জপের নামেও ছিল। কিন্তু বিমান-ঘটিট ধ্বাস্ততার মধ্যে পরি-চয় এখন সম্ভব হল না।

ভারতীয় দলের অনেকে আগে গিয়ে পেণিচেছেন— ারাও এই বিমানঘাঁটি অবধি এসেছেন। পরিচয়ের দ্ব-চারটে কথার পরে সেই ব্যাপার—খেতে বসে যাও এবার—

শ্রীমতী আচার্য এগিয়ে এসে আপত্তি জানান। আর সবাই থাক, ক্ষিতীশের খেলে চলবে না। দলের মধ্যে সবে-ধন ঐ একটি গায়ক। ক'দিন আগে এসে ও'রা মহা বিপদে পড়েছেন। চীনা মেয়েগ্লো অস্থির করে মারছে। গান শোনাও তোমরা—ভারতের গান। গানের পর গান তারাই গাইছে, ভারতীয়েএ। মূখ ভোঁতা করে আছেন। কিন্তু কেন? গান গায় না, হেন মানুষ নেই। ম্যালেরিয়া জনুর, প্রেমোদয় কিন্বা ভূতের ভয় হলে গেয়ে থাকেন না আপনারা গান? তারই দ্ব-একখানা ছাড়লেই হত! খামোকা হার স্বীকার করার মানে হয় না।

আমরা তো খাওয়ার টেবিলে জাঁকিয়ে বর্সেছি, আর ওিদকটায় নাচ-গান।
বাংলা গান ও চীনা গানে মেশামেশি, ভারত ও চীনের ছেলেমেয়ে হাত-ধরাধরি
করে নাচছে। ওরা চীনা গান ধরেছে, এরা তথন হং-হাঁ করে গলা মেলাছে
সেই সংগ্য; আবার বাংলা গানের সময় ওদেরও সেই ব্যাপার। তাই দৈখলাম
ভাষার পার্থক্য কিছুই নয়, ভূমির ব্যবধানও মিলনের বাধা হয় না। মন
একমুখী হলে নিমেষে মিল হয়ে য়য়।

ঠৈয়ে চেয়ে দেখি, অজ পাড়াগাঁর চেহারা—শহরের নিশানা নেই কোন দিকে। তরিতরকারির ক্ষেত, ধানবন। কৃষকদের বাড়ি—মাঝে মাঝে রঙিন টালি-ছাওয়া পাকাবাড়িও দেখা যাচ্ছে।

এমনি চলতে চলতে আমাদের বাস রেল-রাস্তা পার হয়ে িশাল পাঁচিলের দরজায় এসে দাঁড়াল। বন্ধ ভিড়। ভিড় কাটিয়ে ধাঁরে ধাঁরে ত্বকলাম ভিতরে। আসল পিকিন পাঁচিলের চৌহন্দির মধ্যে; পাঁচিলের বাইরে শহরতলা বলা বায়। খ্ব বড় দরজা পাঁচিলে—বড় দরজার দ্ব-পাশে দ্বটো ছোট দরজা। উপরে চৌকি—নগর-প্রহরার বাবস্থা সেখানে।

কি পাঁচিল রে বাবা! যেমন উ'চু, তেমনি চওড়া। কোন যুগে লয় পাবে না। ময়দানবেরা বানিয়েছে। হবে না কেন, সপ্ত আশ্চর্যের মধ্যে একটা হল মহাপ্রাচীর—সে তো এদেরই কীর্তি! স্থাপত্য-শিল্পে মহা ওস্তাদ। কোন শিল্পেই বা নয়? আর, দু-এক দিনের মধ্যেই টের পেলাম সেকালের ময়দানব নতুন-চীনে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। বড় বড় ইমারত, রেল-লাইন, নদীর বাঁধ, প্রল-রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অবিশ্বাস্য রূপ কম সময়ে গড়ে তুলছে। যেমন একটা দেখলাম—শান্তি হোটেল। আটতলা বাড়ি, আধ্বনিক সকল রকম আরামের ব্যবস্থা বিশাল অট্টালিকায়। নবীনতম অলঙ্করণ ও রূপসঙ্জা। মতলবটা উঠেছিল শান্তি-সম্মেলনের ব্যবস্থা উপলক্ষে। বাইরে থেকে বিস্তর অতিথি আসছেন, একমাত্র পিকিন-হোটেলে সকলের ঠাঁই হবে না। অতএব বানাও ন্তন হোটেল-বাড়ি। তিন মাস সময় দেওয়া হল। কিসে লাগবে অত সময়—পচাত্তর দিনের মধ্যে সমসত শেষ।

মন্ত্রটা কি, জানতে চেয়েছি। বহু জনের সঙ্গে কথাবাতা হয়েছে। বিশাল দেশের অগণ্য নরনারীর মধ্যে নতুন প্রাণের উন্মাদনা। দেশটা যে তাদেরই, সমস্ত সন্তা দিয়ে বুঝেছে। এতদিন থেটে এসেছে—খার্টনির যা মজুরি, তার বেশি প্রত্যাশা ছিল না। আজকের প্রাণ্ডি অনেক বেশি—শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, খাটছে নিজের দেশের জন্য। কাজ করে টাকা পাচ্ছে আর পাচ্ছে দেশ-সেবার আনন্দ। পরিশ্রম তাই দ্বিগুণ করেও কাতর হয় না।

যাক সে কথা। পাঁচিল পার হয়ে তো পিকিনে ঢ্বকলাম। পিকিননান্বের কথা পড়েছি—পাঁচ । বছরের প্ররোনো কংকাল। সেই কংকালের সংগে পাওয়া গেল প্রথেরের অস্ক্রশস্ত এবং অগ্নি-ব্যবহারের নিদর্শন। পিকিনের কিছ্ব দ্বের চৌকোতিয়েন নামক জায়গায়। মানবিক সভ্যতা এবং চীনজাতি যেকত প্ররানো—তার ধারণাতীত পরিচয় মিলল।

আদি শহর খ্ন্স-জন্মের সাড়ে এগারো শ'বছর আগে তৈরি। তার পরে হাত-ফেরতা হয়েছে কত বার, কত র্পান্তরিত হয়েছে! নামও পালটেছে। রাজধানী এধারে-ওধারে সরেছে নানা শতাব্দীর রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের সঙ্গে। মিলে মিশে সমস্ত এখন এক হয়েছে, পিকিন তাই এত বড়।

পাঁচিল ঘিরে তব্ ঠেকানো যায় নি আততায়ীদের। এই সেদিনের ব্যাপার, ১৯০০ অব্দ। ইংরেজ, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, র্শ, জামেনি, ইটাঁলি, অস্ট্রিয়া—আট জাত মিলে শহর লুঠ করল। জাপানিরা লড়াই চালাল এই জায়গায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ অবধি। আরও কত দুযোগ এমিনি অধিবাসীরাও রুখে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে। রক্ত দিয়েছে। বেদনা ও গোরবের অপরুপ স্মৃতি-রঞ্জিত মহাপ্রাচীন নগর এই পিকিন।

টানা দেয়াল চলেছে রাস্তার এক দিকে। চলেছে তো চলেইছে। কি ওটা ? কোত হলে জিজ্ঞাসা করলাম। নিষিদ্ধ শহর (Forbidden City)। ওর মধ্যে শ্বাণ্য প্রাসাদ, প্রমোদ্
উদ্যান, কৃত্রিম পাহাড়, লেক—প্থিবীর যাবতীয় নি বিচিত্ত সমত্রে বিরচিত
হয়েছে। রাজারা থাকতেন, আর থাকত তাঁদের অগ্যান্ত পত্নী ও উপপত্নী।
রাজার প্রাসাদধন্য ভাগ্যবতীরা প্রথম তার্ল্যে আমোদ-উৎসবের মধ্যে একদিন
এই রহস্যপ্রাচীরের অন্তরালবতী হত, বাইরে আসা ঘটত না জীবনে আর কোন
দিন। মরার পরেও নয়—ওরই মধ্যে গোরস্থান। আমাদের বনেদি বধ্র একট্খানি
তব্ স্ববিধা, মড়া পোড়াবার বাবদে নদীক্লে নিয়ে আসে—খোলা হাওয়া গায়ে
লাগে সেই সময়। চীনা রাজবধ্বদের মরেও ছাড়ান নেই। বিশেবর যাবতীয়
শোভা-সৌন্দর্যের নম্বা তাই নিষিদ্ধ শহরের ভিতরে। স্ক্রমী ধরিতী
দেখার স্থ করে নাও জায়গাট্বেকুর মধ্যে বিচরণ করে।

জনসাধারণ ঢ্কেতে পেতো নিষিম্ধ শহরের বাইরের দিকে সামান্য দ্র অবধি। পিকিন শহরের ভিতর দেয়াল-ঘেরা আর এক শহর। ে

আজকে দিন পালটেছে। অবাধ গতি সেখানে সকলের। মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, সান-ইয়াত-সেন পার্ক', শ্রমিকদের আরাম-প্রাসাদ—অসংখ্য রক্ষের প্রতিষ্ঠান। নতুন-চীনের কলহাস্য মুখ্যিত সেকালের নিষিদ্ধ শহর।

বিচিত্র বৃহৎ ফটক। মাও-সে-তুঙের প্রকাণ্ড ছবি সেথানে। স্বর্গায়ি শান্তির ন্বার (Gate of Heavenly Peace); চীনা নাম—তিরেন-আন-মেন। পিকিনের কেন্দ্রভূমি। দেয়াল ফ্র্রুড়ে পাঁচটা ফটক পাশাপাশি। ফটকের উপরতলায় হল, স্প্রশস্ত অলিন্দ। সামনে পরিখা, পরিখার বড় কবিছভরা নাম—সোনালি জলের নদী। মার্বেল পাথরের পাঁচটা সেতু পাঁচ দরজার সামনাসামিন। লোহার খ্রিটর উপর পাঁচতারার নিশান—মাও-সে-তুঙ ঐ নিশান টাঙিয়েছিলেন ১লা অক্টোবর, ১৯৪৯। আরও এক নতুন স্তাভ তৈরি হচ্ছে ম্ভি-সংগ্রামে যারা মারা গেল তাদের স্মৃতিতে।

সামনে পার্ক। এটাও ছিল নিষিদ্ধ অণ্ডলের মধ্যে। রাজার দেহরক্ষীরা থাকত। এখন বিমৃত্ত। বহু রক্তাক্ত ইতিহাস আছে এই জায়গার।

তিরেন-আন-মেনে নতুন করে রঙ ধরাচ্ছে, ১লা অক্টোবর সমারোহ হবে, তার अন্। ঐ বিশাল আলিন্দের ওপর দাঁড়াবেন নতুন-চীনের নায়কবৃন্দ— দাঁড়িয়ে জনগণের উল্লাস দেখবেন, অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

আর অদ্রে সাত-তলা আকাশচুম্বী অট্টালিকা—ঐ হল পিকিন হোটেল। আমাদের জায়গা ওখানে। ডক্টর কিচল, কোথায়—আমাদের দলপতি?

হোটেলে পা দিয়েই খোঁজ করছি। বাতের ব্যথায় তিনি শয্যাশায়ী—ঘরে আছেন।

স্কুইচ টিপতে আলো জনলে ঘর বিভাসিত হল।

দ্র থেকে দেখেছি তাঁকে কয়েক বার। আর আশৈশব জেনে এসেছি, অনেক উ'চুর মান্ব। পাঞ্জাব-কংগ্রেস বলতে সেকালে ছিল দ্ব'টি মান্ব—সত্যপাল আর কিচল্। ইংরেজ তাঁদের গ্রেম্তার করল (৯ই এপ্রিল, ১৯১৯); অম্তসরে হরতাল—একটা বিড়ির দোকান অব্ধি খোলা নেই। বটে, ইংরেজের কামানে মরচে ধরে নি—মজা বোঝ তবে! ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের কুয়া ভরতি মড়ার গাদায়, রক্তের ধারায় ত্ণভূমি রাঙা। তারপর আহিমাচলকুমারিকা মেতে উঠল গান্ধিজীর নেতৃত্বে।

সাইন নাবসা ছেড়ে দিয়ে কিচল, ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। যাবজ্জীবন কারাগার। কিন্তু আটকে রাখা গেল না অত কাল একটানা; জনদাবিতে ছেড়ে দিতে হল। তা একবারে না হল তো ছয় বারে। দশ বছর
জেলে কাটালেন মোটমাট। তারপর এলো পাকিস্তানের আন্দোলন। দেশবিভাগ তিনি স্বীকার করলেন না, তাই খ্ন করতে গেল। অমৃতসর থেকে
তখন দিল্লিতে আস্তানা। সেখানে হাজামা তো কাম্মীরে। প্রাণভয়ে মত
বদলান নি, অর্থ ও নেতৃত্ব প্রলুখ করেনি কখনো। সেই কিচল, মান, মের
ছিতে অতন্দ্রিত-সাধনা। এতবার জেল, এত নির্যাতন! আত্মীয়, বন্ধ,
দহকমী—সকলে পরিত্যাগ করল—নিন্দা-লাঞ্ছনার অন্ত নেই—নির্বিকার ভক্টর
কচল,। যোবন-প্রোচৃত্ব থেকে একটিমান্ত পথ ধরে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হয়ে
ধলেন—কংগ্রাসের পথ।

ভারতের শান্তি-আন্দোলনে সকলের পরেরাভাগে তিনি। নিঃসংশয়ে জ্বের রথেছেন, রাজনীতি-পঙ্কের উপর এই স্ফুট কমল। সকল মানুষ শান্তি ও শ্প্রীতিতে থাকবে, প্রভূ বৃদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধি—একই জীবন-সাধনা কলের।

বয়স ও শরীরের ॰লানি অবহেলা করে কিচল, চলে এসেছেন এতদ্রে এই পকিনে। শয্যার উপর উঠে বসে সোল্লাসে বললেন, এসো, এসো— • এসো বাচ্চা—বলে আহ্বান করলেন। এমন ভাল লাগে কথার মাঝে 'মাই চাইল্ড' আদরের সম্ভাষণ! তার্ণ্য কবে পার হয়ে এসেছি, মা-বাপ ওপারে এমন ডাক ডাকবার মান্ব কই? আজ সম্ধ্যায় স্দ্র পিকিন শহরে কিচল্র ক্রেট যেন অতীত গ্রেজনেরা কথা বলে উঠলেন।

পেরিনকে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি পথের উপরে—আর একজনের এদিকে যে ঘ্যম ছিল না!

কটাক্ষ হল রমেশচন্দ্রের দিকে। নবোঢ়া দ্বাটি ছেলেমেয়ে বিচ্ছেদের পর মিলিত হয়েছে—ভাবখানা এমনি। বৃহৎ কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফেনহমধ্র এমনি রহস্যালাপ চলে।

ঘুম নেই রমেশচন্দ্রের, কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। পর্যাত্রশটা দেশের প্রতিনিধি আসছেন আসন্ন সম্মেলনে—ইতিহাসে অগ্রত্তপূর্ব। সেই দায়িত্ব কাঁধে চেপে রয়েছে, দু-চোথ এক হয়ে ঘুনোবার ভরসা পাবে কি করে ?

আমার হাত জড়িয়ে ধরে কিচল্ব বলতে লাগলেন, তুমি বাছালি নালাল। মানুষ পেলে আমার বড় আনন্দ হয়। ভারতকৈ পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশ।

সকলের মুখে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, বাংলাই আমায় রাজনীতিক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বাংলার কাছে ঋণের অন্ত নেই।

তাঙ্জব লাগল। ঋণ অনেকেরই অনেক রকম থাকে, বেমাল্ম চেপে যাওয়াই তো রীতি। মালিন মুখে এক ব্যক্তি 'তা বটে! তা বটে!' গোছের হাসি হাসছেন। ভদ্রলোকের মনোবেদনা ব্রুঝতে পারছি—কিন্তু মুখ চেপে ধরে দলপতিকে থামানো যায় বা কি করে?

প্রসংগ পালটাল অবশেষে।

কিচল্ম বললেন, ভারতীয়দের সম্পর্কে সকলের বস্তু আশা। সব চেয়ে বড় দল আমাদের, সম্মেলনেও তেমনি কিন্তু বিশেষ স্থান নি $x \in \mathbb{Z}$  হবে।

গোলমেলে কথা এসে পড়ছে—খাওয়াদাওয়া, দেখাগ্রুজা এবং আমোদ-স্ফর্তি মাত্র নয়, প্রথিবীর সকল জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দায়িছের কাজও করতে হবে অনেকৃ কিছু,।

সে যাক, পরের কথা পরে হবে। নমস্কার সেরে এইবার কেটে পড়া উচিত। খাওয়াছ দুরে যাই চলো, সময় হয়ে গেছে। কোন্দিকে?

কি রকম খাবে, সেইটে ঠিক করো— কি চাও? নৈক্যা বিলাতি খানায় রুচি থাকে তো সাততলার উপর চক্ষ্ব বুজে লিফটে উঠে পড়ো, সেখানে নিয়ে তুলবে। বিরাট ভোজনশালা, টেবিলগুলো সরিয়ে দিয়ে অক্লেশে ফুটবল খেলার গড়ের-মাঠ বানানো যায়। এমন ঘরেও না কুলায় তো পাশে আর একটি আছে। পানশালা ওদিকে— মাল টানো ও বিলিয়ার্ড খেলো। যতক্ষণ দমে কুলায় খাও, এবং খেলে যাও— দাম দেবার হাণ্গামা নেই। অথবা প্রশস্ত ফাঁকা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সমরণাতীত কাল থেকে গড়ে-ওঠা স্বপ্লাচীন নগর নিরীক্ষণ করে। রঙিন টালিতে ছাওয়া চৈনিক পন্ধতির সংখ্যাতীত ঘরবাড়ি, মন্দিরের উ'চু চুড়া, পেই-হাই পার্কে তিব্বতী লামার সমাধির উপর আকাশভেদী চৈত্য আর হালফিলের ঐ একটি বৃহৎ ব্যাপার—পীস হোটেল। রাত্রিবেলা ছাদ থেকে ভারি বাহার পিকিন শহরের—আকাশের তারার মালা যেন চারিদিকে ছিটকে পড়েছে, মাটির উপরে বিক্রিক করে তারা জ্বলছে।

চীনা মতে যদি খেতে যাও, নেমে পড়ো সর্বনিন্দতলে—সর্প্রশস্ত ড্রইং-র্ম অতিক্রম করে। কোন বেলা কোথায় ইচ্ছা করবে, প্র্বাহে কাউকে বলতে হবে না—কিছ্রই তোমার করণীয় নেই। যথা ইচ্ছা ঢ্রকে টোবলে বসে পড়ো, হ্রকুম করো যত এবং যে রকম খর্শি। খাওয়ার পরে একটা বিল নিয়ে আসবে
—কিসের কত দাম কিচ্ছ্র তুমি জানো না। জানার প্রয়েজনও নেই। এক লক্ষ দেড় লক্ষ যা-হোক একটা অঙ্কপাত করে এনেছে—নিচে সই মেরে খালাস। নিজে না পারো, যে কেউ পেন্সিল নিয়ে একটা হিজিবিজি করে দিক।

এমন দরাজ বাবস্থা আমার দেশে কেন চাল্ব হয় না রে! মহাশ্রদ্ধেয় মহাদেব-দার গলপ শ্বনেছি—খবরের কাগজে কাজ করতেন, সেই স্ববাদে ডাইং-ক্রিনিঙেও মাংনা কাপড় কাচতেন। নয়তো—রোস বেটা, লিখব তোর নামে এক কলম। কিল্তু হোটেলে যদ্চছা খেয়ে একটি মাত্র নাম-সইর ওয়াস্তা —এ ব্যাপার সম্ভবে সত্যযুগো। আর ঐ দেখে এলাম নতুন-চীনে।

কিন্তু কথাটা উঠল যা নিয়ে—এক বেলায় এক টেবিলে বসে এক লক্ষ দেড় লক্ষ ইয়ুয়ান উদরস্থ করছি। এর উপর শোনা গেল, সেক্রেটারি-জেনারেলের কাছে নগদ হাতথরচাও গর্বজে দিয়ে গেছে—প্রতি জনের দশ লক্ষ হিয়াবে। কোন স্বলশ্নে যাত্রা গো—চীনের মাটিতে পা দিতে না দিতেই (লক্ষ্মনতি বলে গালি দেবেন না) অনেক লক্ষের অধিকারী। আমাদের দেশে হয়েছে যেন চড়্ইপাখির খড়কুটো-সংগ্রহ—দ্ব-টাকা সাত আনা রোজগার, সাত সিকে খ্লবচ; সারা জীবনে একত্র করলাম দ্ব-শ' সাতাম্ন টাকা চোন্দ আনা তিন পাই। আর ওখানে দশ-বিশ হাজারের নিচে কথাই নেই। সওয়া মাসে যা খরচ করে

এসেছি, ইনকামট্যাক্স-কর্তাদের মাথা ঘুরে যাবে সেই ক্রির অত্ক শুনুনলে।
হয়তো বাজারে যাচ্ছি কয়েক জনে মিলে থেয়ালা ক্রিক সওদা করতে।
এই যাঃ, মনিবাগ ফেলে এসেছি। টাকা বেশি আছি তোমার কাছে?
কোথায়! দু-আড়াই লাখ হবে বড় জ্বোর—তাতে কি হবে! আড়াই
লাখের বাজার ভদ্রলোকে আবার কি করবে! ক্ষুম্ম মনে ফিরতে হল অর্ধপথ
থেকে।

দাম লিখে জিনিসের গায়ে সে'টে রাখবার নিয়ম ও-দেশে—তার উপরে কানাকড়ির দরদস্তুর চলে না। ওয়ান-ট্ই ইত্যাকার আন্তর্জাতিক সংখ্যায় লেখা দাম—দেশি বিদেশি কারো ব্রুতে আটকায় না। আমিও এটা-ওটা কিনে এনেছিলাম বন্ধ্বান্ধবদের জন্য। দামের কাগজ আঁটাই ছিল জিনিষের গায়েছি'ড়ে ফেলতে যেন ভূলে গিয়েছি। বন্ধ্বা চমকে ওঠেন—িশ্ব কান্ড, দশ্বাজার এটার দাম ? এত খরচ করে নিয়ে এলে?

প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বলি, তা কি হবে—তুমি তো পর নও! চীনের একট সমরণ-চিহ্ন-জীবনে হয় তো আর যাবো না—টাকার মায়া করলে চলবে কেন? চুপি-চুপি বলছি, দশ হাজারের ঐ মহার্ঘ বস্তুর আমাদের হিসাবে দাম দাঁড়িয়েছে দ্ব-টাকা এক আনার মতো। আটচিল্লিশ শ' চীনা ইয়্য়ানে এক টাকা। কিন্তু চেপে যান—খবরদার, যেন চাউর হয়ে না পড়ে আমার বন্ধ্বজনের মধ্যে। পশার ভেস্তে যাবে।

চীন থেকে ফেরার মুখে সাংহাই ও ক্যান্টনে দু হাতে বাজার করছি। নিজে করছি, ওখানকার তর্বণ বন্ধুরাও করে দিচ্ছেন। চীনা ইয়্রান শেষ করে ফেলতে হবে। শেষ অবিধ হাজার ছয়ে ঠেকে গেল। ওরা বলে, এতে আর কি-ই বা পাওয়া যাবে—রেখে দিন। হাজার দুয়ের ওর থেকে উদার্য বশে দিয়ে দিলাম ক্ষিতীশকে। হাজার চারেক আছে এখনো। অর্ধেক কিম্বা সিকি পরিমাণ টাকায় নিয়ের নিন না কেন (ভারতের টাকা অবশ্য)! কত সম্তায় যাচ্ছে —কিনবেন? আর কিনেছেন! বোকার মতো আগেই ফাঁস করে দিয়ে বসে আছি

আমাদের তো এই। আগের খবর কিন্তিং শ্নন্ন। সতীরঞ্জন সেনের কথা বলেছি—তাঁরা অনেক বেশি ভাগ্যবান। ১৯৪৭ অন্দে ভারত-গবর্নমেন্ট পাঠিয়েছিলেন তাঁদের। দশ জন ছাত্র গিয়ে পেণছলেন তো সাংহাইয়ে। হাত-

খরচা ইত্যাদির জন্য প্রত্যেকে দশটা করে টাকা দিলেন চীনা ইয়্রানে ভাঙিয়ে আনবার জন্য। লোক গেছে তো গেছেই—অনেকক্ষণ পরে রিক্সায় ফিরে এল বিশাল এক বস্তা নিয়ে। বস্তাবন্দি নোট। কাঁধে বয়ে আনতে পারেনি, রিক্সা করে আনতে হল। বস্তা খুলে সর্বাগ্রে রিক্সা ভাড়া তো চুকিয়ে দিলেন কোটিখানেক। তার পরে ঐ নোটের গাদা গুলে মিলিয়ে নেওয়া। সে কি বিপদ, দশ জনে ভাগে ভাগে গুণছেন—কোটি কোটির ব্যাপার—প্রতি বারে আলাদা এক এক রক্ম হয়। ঘণ্টা কয়েক ধস্তাধস্তি করে তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। ব্যাৎক থেকে যা লিখে দিয়েছে, তাই ধরে নেওয়া লেল। আমাদের অতটা ভাগা হয়নি। কোটি কোটি নয়, তবে কোটির কাছাকাছি নাড়া-চাড়া করে এসেছি বটে!

গালগণপ বলে ঠেকছে। কিন্তু সতীরঞ্জনের মুখে স্বকর্ণে শানে তবে লিখছি। •আন্দাজ কর্ন অবস্থার ভয়াবহতা। সাধারণের কয়শন্তি একেবারে লোপ পেয়েছে—কিনতে পারে, আঙ্বলে গণা যায় এমনি কয়েকটি ভাগাবান। আর খরচ চালাবার জনা সরকারি ছাপাখানায় দেদার নোট ছেপে যাছে। গতিক এমনি, ছেলেপ্বলে হাতের লেখার কাগজ পায় না, নোট ছাপানোয় কাগজের এমনি টান পড়েছে। নতুন দীন খতিয়ে দেখেছে, কুয়োমিনটাং যুদ্ধপুর্ব আমলের চেয়ে ১,৭৬৮,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশি নোট চালু করে গেছে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার মুখেও তারা বগল বাজাছিল, বিজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ক'দিন চলবে গণতন্ত্রী সরকার? মাও-সে-তুঙকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে।

সতীরঞ্জনেরই আর একটা গলপ। ও'রা পিকিনে তখন। কুয়োমনটাঙের টলমল অবস্থা—মৃত্তি-সৈন্য আসছে ঝড়ের বেগে। পাওয়ার-হাউসে বিশৃভখলা
—বিদ্যুৎ-সরবরাহ যে কোন মৃহুতে বন্ধ হলে। সতীরঞ্জন গিয়েছেন দৃদিনের জন্য এক টিন কেরোসিন কিনে রাখবেন বলে। এক দোকানে দর নিলেন। যাচাই করতে তারপর আর এক দোকানে গিয়ে দেখলেন, সেখানকার দর অনেক বেশি। প্রথম দোকানে এলেন আবার। এবার এরা যে দর হাঁকল, সেটা দ্বিতীয় দোকানকৈ ছাডিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টাও হয়নি মশায়, তথন যে এই দাম বলেছিলেন—
দোকানি বলল, কিনতে হয় তো এক্ষর্নি নিয়ে যান। সাড়ে-দশটায় এখন
এই দর। দশ মিনিট পরে শ্বনবেন আর এক রকম।

এমনি কাল্ড। চীনা মুদ্রার উপর লোকের এক তিল আম্থা নেই। হেন ইনফ্লেশন পূথিবীর কোন রাজ্যে কথনো ঘটেনি। এক গৃহস্থের কথা শুনলাম। ভদুলোক মিতবায়ী। কায়ক্রেশে খরচাপত্র চালিয়ে যংস্মানা সপ্তয় করে এসেছেন বছর বছর। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, জীবনের বুজি কয়টা দিন পর্বজি ভেঙে ভেঙে খাবেন। কুয়োমিনটাঙের শেষ সময় তখন। মাখায় হাত দিয়ে পড়লেন তিনি। হিসেব করে দেখা গেল, সারা জীবনের সপ্তয় একটা মুরগির আন্ডা কিনতেই খতম হয়ে য়য়। আজকে বিলকুল সামলে নিয়েছে। সামলাতে পেরেছে, তাই চীন বেণ্চে গেল। আর এত বড় অসাধা-সাধন য়ারা করতে পারে, তামাম বিশ্বরক্ষাণ্ড জোট পাকিয়েও তাদের মারতে পারবে না।

ইনফ্রেশন দমনের পর্ম্বাত শন্নন তবে কিছ্ব কিছ্ব। সে আমলে যা হয়েছিল, আর এ'রা যা করেছেন। অবস্থা এমন, মাইনে হাতে পাওয়া মাত্রই লোকে জিনিষ কিনে ফেলবে। দরকারে লাগবে কিনা, সে বিবেচনা করতে গেলে হবে না। চাল মিলল না তো কিনে ফেলনে বিশ গ্রোস ইম্ক্রপ, নয় তো কাপড়-কাচা সাবান দ্ব-পেটি। মোটের উপর টাকা হাতে রাথবেন না—তা হলে সর্বনাশ—হ্ব-হ্ব করে নেমে যাচ্ছে টাকার ক্রয়ন্ল্য। কাল হয়তো দেখবেন, সাবান এক পেটি মাত পাওয়া যাচ্ছে ঐ টাকায়।

অথবা কিনে রাখ্ন সোনা-র্পো। র্পোর মন্ত্র জারে নেই, মান্বে সিন্দ্কে প্রেছে। কালে ভদ্রে দ্টো-পাঁচটা বের্লো ্ া তার পিলেচমকানো দর। বাজারে যা সগোঁরবে চলছে সে হল আমেরিক. ওলার। নামে চীন দেশ এবং স্বাধীনও বটে, কিন্তু টাকার বাজারে আধিপতা আমেরিকার। এক্সচেঞ্জের একটা সরকারি হার নিদিন্টি আছে—কিন্তু সে হল ঐ যে পাঠা বইরে থাকে 'সদা সত্য কথা কহিবে' তারই মতন এক নীতিকং। কেউ মানে না, জানেও না বড় বেশি লোকে। আমেরিকান ডলারও ব া বটে—কিন্তু তার অশেষ ইঙ্জত, রীতিমতো দরদস্তুর করে কিনতে হয় বস্তু। শহরে গ্রামে সর্বত তাই সংখ্যাতীত মজ্বতদার। সাধারণের দ্বংখক্ট সীমাহীন হয়ে পড়ল। ব্যাঙ্ক অথবা জাতীয় ধনাগারে লক্ষ্মী নয়—তাঁর পেন্টার বসতি। প্রেটাৰ সত্যীকৃত ঝরা-পাথনা—ছাপা-নোটের হিমালয় পর্বত।

তেড়ে ফ্রড়ে কুয়োমিনটাং আইন করল, সোনার্পো আটকে রাখা বে-আইনি —ভিন দ্বৈত্ব ম্দ্রাও চলবে না। ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। এ আইন অমান্য করা দেশদ্রোহিতা—চরম দণ্ড হবে অপরাধীর।

কা কস্য পরিবেদনা! বাজার এত গরম—কে যাচ্ছে ঐ সরকারি বাঁধা দামে জমা দিতৈ? ফাঁসিতেও লটকানো হল দ্ব-একটাকে। কিছ্বতে কিছ্ব হয় না। শ্বধ্ব আইনে দায় খালাস হয় না, আইন লোকে মানতে পারে এমন অবস্থার স্থিট করতে হয়। সোনা-র্পো এবং আমেরিকান ডলার ভাঙিয়ে ধর্ন বিশ কোটি ইয়্যান নিয়ে এলাম। সেই বিশ কোটি আগামী কাল তো বিশ লক্ষের দামে নেমে যাবে। তথন ?

নতুন-চীনের পন্ধতি শ্নুন্ন এবার। সোনা-র্পো এবং আমেরিকান ডলার সরকারি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দাও। ব্যাঙ্কের দর দেওয়া হল কালোবাজারের চেয়ে কিছু বেশিই। একটা জিনিষ তবু বাকি থেকে যায়। আজকে আমার নামে যে পরিমাণ চীনা ইয়ৢয়ান জমা পড়ল, কাল যদি তার দাম কমে যায়? অর্থাও জিনিষপত্রের দাম চড়ে, কম জিনিষ পাওয়া যায় ঐ মৢয়ায়? সেবাবহ্থাও হল। জমা দেবার সময় টাকার অঙ্কের পাশে ঐ তারিখের চাল-কাপড়-তেলের দামও লেখা রইল। ব্যাঙ্ক থেকে যেদিন টাকা তুলবে, জিনিষের দর যদি ডবল হয়ে থাকে, তোমার জমা টাকাও ডবল হয়ে গেছে, এই রকম গণ্য হবে। তার উপরে নিয়য়মাফিক সুদু তো আছেই।

মাসের পর মাস চলল এই নিয়মে। কালোবাজার অচল। লোকের আম্থা ফিরে এলো জাতীয় অর্থনীতির উপর। নতুন-চীন ইনফ্রেশন প্রেরাপ্রির সামলে নিয়েছে, দরের এখন উঠানামা নেই। কনটোলের আব্যাক নেই কোনখানে। সেদিনের পরম দ্বর্ণতির একট্খানি স্মরণচিহ্ন রয়েছে—নোটের উপর ছাপা মোটা মোটা অঙক। বাস, আর কিছ্ব নয়।

সতীরঞ্জন প্রভৃতির কাছে শোনা কাহিনী। স্নুনিশ্চিত ধরংস থেকে জাতি বে'চে গেল্ এমনি নানা কোশল ও বিচক্ষণতায়। শাপে বর হল। সোনার্পা আটক পড়ে গিয়ে, এবং বিদেশি মুদ্রা চাল্ম হয়ে একদা চীনের সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল—এখন সমস্ত গবর্নমেন্টের হাতে এসে গেছে। বাইরের বাজারে নতুন-চীনের তাই ইজ্জত হয়েছে। দেশ-পরিগ শ্নর জন্যে বিদেশি যন্ত্রপাতি ও মালপত্র কিনবার কোন রক্ম আর দারিদ্র নেই:

কিল্তু কি কথায় কতদ্বে এসে পড়লাম! দ্-লাখ পাঁচ-লাখ অহরহ পকেটে নিয়ে ঘুরেছি—আর এখন? কাজ নেই, গ্নমর ফাঁক হয়ে যাবে।

( & )

পিকিনের সেই প্রথম সন্ধ্যা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—অর্থাং সাভ তলার উপর বিলাতি মতে অথবা একতলায় চীনা পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ করব, সে সমস্যা আজকের দিনটা নয়। নতুন এসেছি, অতএব নিয়মমাফিক ভোজ খেনে হল। ভোজ-পর্ব সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম ক'জনে।

হোটেলের প্রাণ্গণে কত যে মোটর, তার সীমাসংখ্যা নেই। মোটরের সংখ্য কমই এখানে। একজনে রাসকতা করে বললেন, যে ক'টা আছে সব ব্রি অতিথি-পরিচর্যায় এনে মজ্বত করেছে!

জন চার-পাঁচ হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল।

যাবেন কোথাও?

উ'হ্ম, এই সামনের দিকে একট্মখানি পায়চারি করছি।

এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ফাঁক ব্বেথে একসময় রাস্তায় নেমে পড়লাম হাঁটতে চাই। কিন্তু টের পেলে রক্ষা নেই, মোটরের বাবেহে ঘিরে ফেলবে।

একট্ব আগে ব্ভিট হয়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা। খান তিন-চার বাড়ির পরে অপেরা-হাউস। উ'কিঝ্নিক দিচ্ছি সেখানে। কর্ম চারী একজন দরজা আটকে কি বলল।

জানি রে বাপ<sup>্র</sup>, টিকিট না হলে ঢোকা যায় না। ঢ্বকে বসবার মন-মেজাজ এখন নেই। রাতের পিকিন দেখে বেড়াব।

এক ভদ্রলোক, দেখি, তাড়া করেছেন আমাদের। নতুন জারগা, গতিক বৃঝি নে—কোন রকম দোষ-ঘাট হল নাকি? ইংরেজি বলেন তিনি খ্রিড়িয়ে খুর্ফিয়ে চলার মতো। আমাদেরই সমগোত্রীয়, শুনে অতএব উল্লাস বোধ করি।

ট্টিকিট চেয়েছিল আপনাদের কাছে। ঐটে নিয়ম কি না! তা আস<sub>ন্</sub>ন আপনারা—টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আজকে দেখৰ না—

সকর্ণ মিনতি করে তিনি বলেন, বিলক্ষণ! আমাদের েরগোড়া অবধি এলেন—সে কি হয় কখনো?

মাপ কর্ন, আর হবে না এমনটি। কেও-কেটা ব্যক্তি এখন, ব্রুবতে পেরেছি। চলাকেরা অতঃপর মাপজোপ করে হবে।

অনেক কন্টে হাত ছাড়ানো গেল। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু দরজা থেছে। ১লা অক্টোবর জাতীয় উৎসব—তিন বছর আগে মাও-সে-তুং ঐ দিন মুভির পতাকা তুর্লোছলেন, নিপীড়িত চীন সকল কালিমা মুছে পাঁচতারার আলোয় মাথা তুলে দাঁড়াল। সেই আয়োজনের ধুম লেগেছে। মানুষজন মহাবাসত। আমাদের অবোধ্য চীনা-অক্ষরে কত কি লিখছে কাপড়ের উপর, পিচবোর্ড কেটে তার উপর রং করে হাজার হাজার শান্তির কপোত

বানাচ্ছে। নানা রঙের কাগজ কেটে স্ত্পীকৃত করছে, ফ্রল হবে নানান রক্ষের। উৎসব-দিনের অনেক বাকি, কিন্তু মান্য মেতে উঠেছে এখন থেকেই।

এক ঘরে তিন জন আমরা—আমি, ক্ষিতীশ আর মীরাটের এক জাঁদরেল উিকল রজরাজ কিশোর। উিকল বাবাটি ফর্শা লম্বা, মাথায় টাক—চোসত ইংরেজি বলেন। দ্ব-জনের ঘরে কিছ্ব অতিরিক্ত আসবাব তাকিয়ে তিনের জায়গা হয়েছে। কি করবে, নতুন তৈরি শান্তি-হোটেলও ভরাট হয়ে গেছে—এত অতিথির জায়গা কোথা? জানলার কাছে নিরিবিলি দিকটা আমি দখল করে নিলাম। জানলা হলেও—ওিদকের ঘরে আটকা—আলো বড়-একটা আসেনা। হেয়টেলের সব চেয়ে খারাপ ঘর—সেইটেই আমাদের কপালে পড়ে গেল।

তা হোক, ঘাবড়াবার কি আছে, ঘরে থাকি আর ব তট্বুকু? ওখানে চলো, এটা দেখ, ঐ কনফারেন্সে যাও—লেগেই আছে একটা-না-একটা। আমি এসেছি নতুন-চীন দেখতে—এই কম সময়ের মধো দেখে-শ্বনে যথাসম্ভব আলাপ-পরিচয় করে যাবো। হাত-পা মেলে জিরোতে এবং খেতে যাঁরা এসেছেন, উৎকৃষ্ট ঘরে বহাল-তবিয়তে শ্বয়ে শ্বয়ে তাঁরা আরাম কর্ন গো।

ছরের স্থাটা শ্নন্ন এবারে। শ্যার পাশে ফোন। শ্রেং শ্রেই তামাম পিকিন শহরের সংগ মোলাকাত কর্ন। শিররে স্ইচ—শীতের দেশে পাথার চল নেই—এ•তার আলো জ্বাল্ন আর আলো নেবান। আর আছে বোতাম স্ইচের পাশে। বোতামে আঙ্বল ছোঁয়ানো মাত্র দরজায় টোকা পড়বে; মৃদ্
ক•ঠদ্বর শ্নতে পাবেন, আসতে পারি?

তার পরে যা খুশি লোকটাকে ফরমাশ কর্ন আকাশের চাঁদ, বাঘের দ্বধ
—এই জাতীয় কয়েকটা বস্তু বাদ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এনে হাজির করবে।
স্চ-স্তা-বোতাম আঠা-খাম-কাগজ ইস্তক সাংস্ট্র-কিফি-আইসক্রিম—রাত
দ্পর্রে ম্রগির কাটলেট অবধি। সোফা ও নিচ্-টোবল ঘরের কেন্দ্রদেশে।
সেই টোবিলে অহরহ, দেখবেন, ফলের গাদা নানা জাতীয় কেক চকোলেট সিগারেট
ইত্যাদি। অবাবহারে বাসি হয়ে গেল তো বদল করে আবার টাটক্রম-এনে দিছে।
এক রকম আঙ্ব্র—রক্তাভ রং, স্বামণ্ট ও চমংকার গন্ধ, টকের লেশমাত্র নেই।
উত্তর-চীনের কোন কোন অংশে ফলে। ঐ আঙ্বর এক চালান এসেছিল
হোটেলে। তার পরে আর কোন আঙ্বর ম্বে রোচে না। ঐ লাল আঙ্বর
যদি আনতে পারো বাপ্ব, তা হলে গোটা কয়েক দাঁতে কাটতে পারি।

শোনা মাত্র শশব্যন্তে বেরিয়ে যায়। সে কালের বর্ষীয়সীরা গ্রেন্ঠাকুর
সম্পর্কে এর্মান তটম্থ হতেন জানি—গ্রের্ চটলে পরকালের দরজায় তালা
পড়বে। এখানেও প্রায় তাই। অতিথি আমরা, শান্তি-সৈনিক—সর্বোপরি
ভারতীয়। গ্রাহম্পর্শ ঘটেছে। খ্রুজে খ্রুজে অতএব থোলো দুই লাল আঙ্কর
জোগাড় করে আনল। কাতর হয়ে বলে, আর মিলছে না এখন। কালকে
দিন্মানে

কত যেন অপরাধ করে বসেছে, লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই—মুখচোথের ভাব এমনিধারা। অতএব ক্ষমা করে ফেলে ঐ দ্ব-থোলো অর্থাৎ আধসের খানেক আঙ্বুরে মুখশ্বশিধ করে নেওয়া যাক, কি বলেন? রাগ করে থাকাটা কিছু নয়।

হোটেলের এই কর্মা দৈর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, সত্যি, শ্রন্থায় মাথা নুয়ে আসে। চাকর বলতে সরম লাগে—নতুন-চীন পরিগঠনে তারাও মহাক্মী। আর বাড়িয়ে বলছি নে—আপনার আমার চেয়ে ঢের ঢের উ চু দরের সানুষ। নানা দেশবাসী ও নানান মেজাজের অতগন্লো অতিথির কি সেবাই করেছে! হাসি ছাড়া মুখু দেখিনি কখনো। যেন ওরা আঁধার মুখ করতে জানে না।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে করিওর অতিক্রম করে লিফ্টে যাচ্ছি। হাসি-মুখের অভিবাদন আসছে এদিক-ও্দিক থেকে। লিফ্টম্যান প্রসন্ন হাস্যে বলে, গুড় মর্নিং। দুর-আকাশে সূর্য হাসছে, এদের মুখেও সেই ঝিকিমিক।

ঐ যে বললাম—বিশ্রাম ছিল না একট্বও। সারা দিনমান এবং রাত দ্পুর্ব অর্বাধ এটা-ওটা লেগেই আছে। ঠাসা প্রোগ্রাম—তুর্বিক-নাচন নাচিয়ে ছাড়ছে। বংগদেশের কিণ্ডিং আয়েশি মান্য আমরা, হতভাগারা ব্রুবে না তা কিছুর্বত। চিল্লিশটা, দিনে চিল্লিশ মাসের দেখা দেখিয়ে দিয়েছে। ছিমছাম থাকা বরদাসত করতে পারিনে—কেমন যেন পালিশ-করা কাঠের প্রতুলের মতো মনে হয় নিজেকে। ভূমা-কাপড় বই-কাগজ বিছানা-পত্ত মহানন্দে হান্তুল-পান্তুল করব, নইলে জীবন-ধারণের স্বর্খ কি? ঘর ছেড়ে যথন বাইরে চলে যাই, মনে হবে—গজ-কচ্ছপের লড়াই হয়ে গেছে এইখানে একট্ব আগে। মনিব্যাগ এবং বিশ্বিশ-চিল্লিশ হাজারের নোটও ছড়িয়ে রয়েছে অনেকদিন। ফিরে এসে অবাক হয়ে যেতাম। যেন পাল্লা চলেছে—আমরা কত ছড়াতে পারি, আর ওরা কত

গোছাতে পারে! কন্ত যে ফ্রলের তোড়া পেতাম—একটা ছাগল থাকলে খেয়ে থেয়ে মুটিয়ে স্বচ্ছলে মোষ হতে পারত। অবহেলার সেই সব ফ্রলের তোড়া, ওরা করত কি—কোথেকে ফ্রলদানি জোগাড় করে টেবিলের উপর পরম যত্নে সাজিয়ে রেথে দিত। বিছানায় সদ্য-পাটভাঙা চাদর, বাথর্মে নতুন সাবান, নতুন একদফা তোয়ালে। কতক্ষণ ছিলাম না—সমত্ন পরিমার্জনায় ঘরের যেন নতুন রূপ খ্লেল দিয়েছে!

বিদেশি মান্বগ্লো কয়েকটা দিন ছিল তোমাদের আশ্রয়ে। আর কোন-দিন দেখা হবে না জীবনে। এমন করে আপন করে নিলে, এত দ্রে বসে আজ নিশিরাতে এই কাহিনী লিখতে লিখতে মন স্নেহসিন্ত হয়ে উঠছে...

যোদন পিকিন-হোটেল ছেড়ে চলে যাব, সকলে উসখ্স করছি—কি দেওরা যায় ওদের? কয়েক লক্ষ ইয়্মান কিম্বা ভারত থেকে নিয়ে-যাওয়া কোন জিনিষ ? তিইন্—কিছ্বই নয়, ওতে নাকি নীতিহীনতা দেখা দিতে পারে, প্রাণ্টিতর লোভে সেবার হয়তো মান্য বিশেষে কম-বেশি হবে ভবিষ্যতে। আর ওরাও প্রত্যাশা করে না। দিয়ে দেখ্ন, স্পর্শ করবে না উপহারের জিনিষ—কথায় বোঝাতে পারে না তো, এক অদ্ভূত ধরনের হাসি হাসবে।

অথচ—পিছিয়ে যান দিকি কয়েকটা বছর—ঐ চীনেরই রণক্ষেত্রে সৈনা আহত হয়ে আর্তনাদ করছে, বিনা বর্থাশসে কেউ তাকে ছোঁবে না। ছুটছে—
য়ে-লাকের কাছে মোটা রকম প্রত্যাশা আছে। এ আমার মনগড়া কথা নয়—
শতেক দ্ভানত রয়েছে, ছাপা বইয়েও রয়েছে এবন্বিধ বিস্তর কাহিনী। আর
পশ্চিমে ইউরোপীয় অঞ্চলে একট্ব দ্ভিপাত কর্ম—এবং তাদের তল্পিবাহক
আমাদের দেশি হোটেলগল্লার দিকেও। এক টাকা খাওয়ার চার্জ ধরল তো
টীপস লাগবে অন্যূন অন্টগণ্ডা।

না—নতুন-চীনে এ সমসত একেবারে নিয়মবির্ন্ধ। কিন্তু ভালবাসা, হাতে-হাতে স্নেহস্পর্শ, আলিঙ্গন? তাদের এক-একজনকে ব্রুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে আমরা ঋণ স্বীকার করে এসেছি।

( 50 )

প্রাতরাশের পর চিঠিপত্র লেখা শেষ করতে দশটা। আমাদের জন্য আলাদা পোস্টাপিস বসিয়েছে নিচের তলায় ড্রায়ং-রুমের এক পাশে। গাদা গাদা কাগজ-খাম ঘরের টেবিলে, তাতে না কুলায় পোস্টাপিসে এসে হাত পাতলে যত খুনি পেয়ে যাবেন। দেদার লিখে যান—যদ্ছ্য লিখে দিয়ে দিন পোস্টাপিস-ওয়ালাদের কাছে, মালপত্রও পাঠাতে পারেন দ্ব-সেরি পাঁচ-সেরি প্যাকেট বে'ধে বে'ধে। হিজিবিজি-লেখা একটা শ্লিপ ও'রা আগরে দেবেন, খানাঘরের মতন এখানেও শ্লিপের উপর সই মেরে ছুটি। তারও করা যায়—খরচ পড়ে শ্বনলাম কথা প্রতি টাকা পাঁচেক (ভারতীয় টাকা, ও'দের ইয়ৢয়ান নয়)। তা সে যা-ই লাগ্বক, সে টাকাও গোরী সেনের—অতএব আমাদের কি ভাবনা? কেব্ল্ (cable) করছেনও অনেকে, খবরাখবর পাঠাচ্ছেন। প্রেমপত্রাদি ছাড়ছেন না বোধ হয়। ছাড়লেও ও-তরফ থেকে আপত্তি হবে না, চক্ষ্ব বুজে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু অতিথিদের আব্লেল-বিবেচনা আছে তো!

দশটা বেজে গেল। বের্নো হবে এবার। বাস অপেক্ষমান। দ্যোভাষি ছেলেমেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে কারা সামলাবে কোন দলকে। নতুন বয়স— অফ্রনত তাদের অধ্যবসায়, সময় মতো ঠিক নিয়ে বের করবে। সময় মেপে প্রতিটি কাজ—প্রোগ্রামের একট্ব এদিক-ওদিক হতে দেবে না। সাগর-পাহাড় পার-হয়ে-আসা অবাধ মান্বগ্লোর গার্জেন হয়ে প্রে ভিন্তির আর অবধি নেই। এটা দেখায়, ওটা বোঝায়—নিজেরা যা বোঝে তা-ও বোঝাতে ছাড়ে না।

এ কোথায়—তোমাদের কেমনধারা য়া নভাসিটি গো?

সংকীর্ণ লোহার গেট পার হয়ে এসে বাস ভিতরের প্রাাণ দুকল—যেন জেলের মধ্যে এনে প্ররেছে। ব্যাপার তাই বটে! চিয়াং- ্-শেকের আমলে ক্স্যাণ্ডার-ইন-চীফ থাকত এখানে, আর তার প্রধান দলবল। তাই এত উচ্চু পাঁচিল—এমন উদ্ধত লোহন্বার। বড় এক প্রকুর—বরফ-পড়া রাত্রে কত ক্যানুনিস্টকে ঐ প্রকুরে চুবিয়ে চুবিয়ে স্বীকারোঞ্জ আদায় করেছে!

হেনে হেসে দেখাচ্ছে আমায় স্বৃহং-ইঞা-মি'। নতুন গ্রাজ্বয়েট হয়েছে মেয়েটা—গোলালো ম্খ, চোখে নিকেলের চশমা, মিছি হাসে কথায় কথায়। আজকে নবান কলেক ছেলেমেয়ের হাস্যোলাসে প্রানো কলৎক ধ্য়ে মুছে গেছে। এ যেন আর এক জায়গা, এরা সব আর এক মানুষ।

পিপল্স্ রান্নিভার্সিটি। শব্ধ, কেতাবি বিদ্যা নর, দেশ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওরা হয় এখানে। ফ্যাক্টরিতে কাজ করছ, কৃতিত্ব দেখাচ্ছ কোন এক বিষয়ে—এসে থেকে যাও এখানে মাস তিনেক। ৃথ্ব ভাল করে শিথে যাও তোমার সেই জিনিষটা। বছরে এমনি এসে এসে পাকাপোক্ত কমী হয়ে যায়। মাইনেপত্তোর দেয় ফ্যাক্টরি থেকে।

আনকোরা প্রতিষ্ঠান—১৯৫০ অব্দে তৈরি। কলকাতা প্রানো ইলিসিয়াম রোর বাড়িটার গান্ধি-আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে যা হত—সেই ব্যাপার আর কি! ইম্কুল, নার্সারি-ইম্কুল, কলেজ, রান্নিভার্সিটিতে সারা দেশ ছেরে দিছে এরা এই নতুন আমলে। এক পিকিন শহরেই গোটা চারেক রান্নিভার্সিটির খবর পেলাম।

লম্বা টেবিলের এদিকে-ওদিকে সকলে বসেছি। রানুনিভার্সিটির কর্তারা আছেন। আছেন কয়েক জন শ্রমিক-বীর—ফ্যাক্টরির কাজে দেশের ধনোংপাদনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতির সমতুল্য আসন ঐ বীরবর্গের। চা ইত্যাদি যথারীতি সম্মুখ ভাগে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক-একজন উঠে দাঁড়াই, সেক্রেটারি নাম-ধাম ও ক্রিয়াকর্ম শ্রনিয়ে দেন। আর হাততালি।

একটি ভারতীয় মেয়ে—চক্রেশ জৈন। আমাদের দলের সে নয়, পিকিনে থাকে। বাপ জগদীশ জৈন পিকিন-নিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দির অধ্যাপক। ভারত থেকে অধ্যাপক মশায়কে নিয়ে গেছে। মেয়ে গেছে বাপের সঙ্গে। সে-ও হিন্দি পড়ায়, আর বাপের খবরদারি করে। দূর বিদেশে অধ্যাপক জৈনের মা হয়ে বসেছে।

জৈনকে চিনলেন তো? সে-আমলে কাগজে পড়েছিলেন, বেশ খানিকটা হৈ-চৈ হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। গান্ধিজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র দৈবক্রমে ইনি কিছ্ম জানতে পারেন। প্রনিশকে জানিয়েওছিলেন সে কথা। প্রনিশ তেমন আমলের মধ্যে আনেনি, এত বড় সর্বানাশ ঘটে গেল, তাই। এই নিয়ে অধ্যাপক জৈন বই লিখেছিলেন, আই কুড নট সেভ বাপ্রজি—বাপ্রকে বাঁচাতে পারলাম না।

এতগন্বলো দেশের মান্র পেয়ে বর্তে গেছে চক্রেশ। চোখে-ম্থে কথা বলে মেয়েটা—কথার তুর্বাড় ফোটাচ্ছে। মাস ছয়েক ধরে জমে-ওঠা সমস্ত কথা এক-সংগ্য বলে ফেলতে চায়। ইংরেজি বলছে স্থাচুর, চীনা বলে, হিন্দীও বলছে। আর ছটফটে এমন—একটা মিনিট স্থির হয়ে বসা তার কুষ্ঠিতে লেখে না।

নিরমমাফিক বক্কৃতা দিয়ে শ্রুর্। চ্যান্সেলার সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক— লিভিত-বক্কৃতায় ঢালাও ধন্যবাদ দিলেন সকলকে। বললেন নতুন রার্নিভাুসিটি-ম্থাপনার যাবতীয় ইতিহাস ও কাজকর্মের কথা। তার পরে ভাইস-চ্যান্সেলার। প্রদেনর পর প্রদন আমাদের তরফ থেকে। কত ছাত্র, কতগালো ক্লাস, শি বিষয় কি কি? তাবং ব্যবস্থা বুঝে নিতে চাই ঐ এক চেয়ারে বুসে বুসে

এবারে নিয়ে চললেন একজিবিসন-ঘরে। নতুন-চীনের কর্মোণ্ড পরিচয় থরে থরে সাজানো। একটা ঘরে চীন-বিশ্লবের জরলন্ত ও স্কৃতিহাস। দরজা দিয়ে ঢ়ৢবেক পায়ে পায়ে এগোচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছে আ সঙ্গো বিশ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। কত ছবি, কাহিনী, কত রকমের কাগ্রুছ-ফোজ ঝোড়ো রাতে নিঃসীম নদী পার হয়ে যাচ্ছে—তার ভয়াবহ যে শহীদেরা প্রাণ দিল তাদের কতজনের ছবি, ট্রুকিটাকি তাদের ব্যবং জিনিষপত্র। এ সমস্ত অভিভূত করে আমাকে, আমাদের সর্বত্যাগী েমেয়েদের কথা পাশাপাশি মনে পড়ে যায়।

ভারতীয় দলৈর পরামর্শ-সভা বিকালবেলা। এ সভা লেগেই আ
পথের কর্ণ্টে কাল বড় ক্লান্ত ছিলাম, আমাদের ক'জনকে রেহাই দিয়েছিল হোটেলের প্রশৃষ্ঠ একটা ঘরে একসংগ্য মিলেছি।

শান্তি-সম্মেলন প'চিশে অর্থাৎ আগামী কাল থেকে বসবার কথা। ক চলবার পরে ১ল্লা অক্টোবর বন্ধ থাকত ওদের জাতীয় উৎসবের দর্ন। উ অন্তে আবার চলত।

বানচাল হচ্ছে এই ব্যবস্থা। কত দেশের কত মান্য একর জমবে—
জনে এখনো পথে পড়ে, এসে পেণছতে পারে নি। আসছে তারা অনেক ব
করে। কাছাকাছি এই জাপানের কথা ধর্ন। ছাড়পর মনেকেরই ভা
হর্মনি, করেক জনে শ্ব্রু পেরেছে। মান্যগ্রলোও নালে ভবান্দা—সম্ভূট্র
ও-পারে অপর্প আনন্দ-সমাবেশ—ছাড়পর দিলে না, তা বলে কি পড়ে থাক
দ্বীপের চৌহন্দির মধ্যে? সম্ভূ সাঁতরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়—
কাশ্লে বন্দ্রক-বেয়নেটের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে এ-তটে এসে পেণছা
খোদায় মাল্ম। গবর্নমেন্ট খ্রুব নাকি তড়পাচ্ছে—দেশে ফিরতে হবে না
দেখে নেবে আবার ওদের যখন খপ্পরের মধ্যে পাবে।

আরও আসছে—বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েটনাম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার না অঞ্চল থেকে। আগে তো ভাবা যায়নি, শান্তি-সন্মেলনের মতো এমন নির্ক্তি অনুষ্ঠান সম্পর্কেও কর্তাদের এতখানি দ্বিধা-সন্দেহ। পথ তব্ব কিছুন্ত রুখতে পারল না—আসছে তারা, এসে পড়ল বলে। নদী-সম্মুদ্র পাহাড়-জ্ঞগ পার হরে পারে-হেণ্টে আসছে—তারিথ মতো তাই এসে পের্ণছতে পারছে না।
ছাড়পত্রধারী ভাগাবানদের মারফতে থবর পাঠিয়েছে—যাচ্ছি গো, সব্বর করো
কয়েকটা দিন ভাই। এত কন্টে হাজির হয়ে শেষটা না দেখতে হয়, শলা-পরামর্শ অন্তে যে যার কোটে ফিরে গেছে।

তাই তারিখ পেছবেল। জাতীয় উৎসব চুকে যাক, সন্মেলন তার পরের দিন থেকে চলবে। অবিচ্ছেদ আট-দশ দিন ধরে চলতে পারবে, মাঝে কোন বিরতির দরকার হবে না। ২রা অক্টোবর তারিখটা ভারতীয় পঞ্জিকার নৈর্ঘণ্ট মতে পরম শ্বভও বটে—মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন। অধ্বনাতন প্থিবীতে শান্তির সাধনায় প্রাণপাত করৈছেন অমন আর কে? এই ভাল বল - গান্ধিনী ধরায় এলেন, সেই পুণা দিনে শান্তি-সন্মেলনের আরম্ভ।

## আবার এক মতলব হচ্ছে—

কাতি ক কানে কানে খবরটা দিল। এত দেশের এত মান্য জ্বটেছে— বল্ন দিকি, আমাদেরই কি মাথা মোটা সকলের চেয়ে? তারা তো রা কাড়ে না, নোটের বাণ্ডিলে পকেট মোটা করে দিবিয় গোঁফে তা দিয়ে বেড়াছে।

সাব্যস্ত হয়েছে, দশ লক্ষ করে ঐ যে সকলকে হাতখরচা দিয়েছে, ভারতীয় দল ও-টাকা নেবে না। অন্তর্যামীর মতো মনের কথা বনুঝে নিয়ে অবিরত জিনিসপত্রের যোগান দিচ্ছ, হাতখরচ করব—তার ফাঁক রেখেছ কোথা?

শ্বনে ও-পক্ষ তো হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

আমাদের চিরকালের প্রথা—অতিথি এলে খাওয়া-দাওয়া শ্ব্ধ্ নয়, সম্মান-দক্ষিণা দিতে হয়। হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। ভারতেও আছে নিশ্চয় এর্মান-কিছু। থাকতেই হবে। প্রাচ্য আতিথ্যের রীতি এই।

কুয়োমনটাং আমলে ছিল না—ছেড়ে দিন মশার, সে কথা। সকল পাঠ উঠে গিয়েছিল সে দুর্দিন। যখন দিন পেয়েছি, রীতপর্ব একে একে সমকত বহাল হবে। নতুন-চীনে দেশ-বিদেশের মানুষ প্রথম এই একসঙ্গে পায়ের ধ্লো দিলেন, কিছুই তো করা হল না—অতি-সামান্য এতট্বকুও যদি গ্রহণ না করেন, আমরা মরমে মরে যাবো।

হল তাই। সকলে অবশ্য প্রেসেগ্রি দিতে পার্রেনিন, থরচ হয়ে গিচেছিল কিছ্ব কিছ্ব। সমস্ত একর করে দান করা হল শিশ্মগণল সমিতিতে কেমন! তোমাদের নিরেছি যখন, আমাদের এ দানও নিতে হবে। নই মেমাহত হতে জানি আমরাও।

হাতথরচের টাকা ফেরত দেওয়া হল এমনি ভাবে। পর্যাক্রশটা দেশে মধ্যে ভারতীয়েরাই দিল শন্ধন। ঐ যেমন কার্তিক বলল—অন্য সবাই উচ্চ বাচ্য না করে পকেটম্থ করলেন।

## (55)

পরের দিন, অর্থাৎ প'চিশে। সম্মেলন যথন হচ্ছে না, দেখাশুনো ক বেড়াও। ঘরে পড়ে থাকবে কেন—চীনকে দেখে বুঝে নাও, প্রাচীন সম্পর্ক। ঝালিয়ে নাও পরম্পরের মধ্যে। এটাও কাজ সকলের—

আমি বলি, সকলের বড় কাজ।

গ্রীষ্মপ্রাসাদে (Summer Palace) যাছি। বরাবর ওখানে রাজরাজড়ার গিয়েছেন সান-ইয়াৎ-সেনের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত। তাঁরা যেতেন ঘোড়ায় পালকিতে—আমরা বাসে। চারখানা ঝকঝকে নতুন বাসে মিছিল করে চলেছি চানটান সেরে নিয়েছি, মাধ্যাহিক কিয়া ওখানে। আটশ বছর ধরে যে ঘে কেবল রাজা-রাণীরা খেয়ে এসেছেন, সেইখানে আজ আমাদের পাত পড়বে ব্রুন্ন। সারা দিনমান কাটবে ওখানে—সারাদিন ঘ্রেও নাকি নমো-নমো কলেখা হবে, এমনি বৃহৎ জায়গা।

শহরের বাইরে জায়গাটা—দূর কম নয়। বাসে ঘণ্টার্থানেক লাগল। স্ব্রো বন্দ্যোপাধ্যায় বলে উঠলেন, দেখছেন—একটা পাখী নেই কোর্নাদকে।

্সতিটে তোঁ! এত পথ এলাম, এত গাছগাছালি—পাখী উড়তে দেখি কাথাও। আমার বাংলা দেশের মতো পাখীর ডাক ভেসে আসে না অলক্ষ থেকে।

স্ববাধ বন্দ্যো—ব্যক্তিটিকে মাল্ম হচ্ছে তো? বিধান-সভার সভ্য-খবরের কাগজে হামেশাই যাঁর নাম পাচ্ছেন। এখানে যেমন—চীনেও দেখলা তেমনি, কাউকে ছেড়ে কথা বলবার মান্য তিনি নন। চোখ ও মন খোলা-প্রতিটি জিনিস জেনে বুঝে নিতে অসীম চেন্টাপর। বেলা সওয়া-দশটা। বাস থেকে প্রাসাদশ্বারে নামলাম। ব্রোঞ্জের বিশাল সিংহ পাহারা দিচ্ছে। অদ্রে দীর্ঘায়্ব ও দয়ার হল'। ঘরবাড়ি, পথ-পাহাড়, আলন্দ, দরজা, দ্বীপ—সকল বস্তুরই এক একটা বিচিত্র নাম। কয়েকটা ধাপ উঠে ভিতরে পেশছতে হবে। রাজবাড়ি কি না—সিশিড় থেকেই অভিনবতা শ্রুর্। ধাপ দ্ব-পাশে—মাঝখানটা ঢাল্ব হয়ে উঠেছে, বিশাল ড্রাগন খোদাই-করা সেখানে।

দ্-পাশের সির্ণাড় দিয়ে সকলে উঠছেন। আমরা কয়েক জন মাঝের ঢাল্ক্ পথে ড্রাগন-দেহের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে। নতুন কায়দায় উঠে যাওয়ার বাহা-দ্বরি আর কি!

চক্রেশ এসেছে দলের সংগো। সে বলল, আরে সর্বনাশ—মৃণ্ড কাটা যাবে যে!

স্তম্ভিত হলাম। আর যাই হোক, কণ্ধকাটা হয়ে দেশে ফিরব কোন্। লজ্জায় ? মুন্ড নেই দেখে বন্ধু সজ্জন বলবেন কি ?

খিল-খিল করে তরভিগত হাসি হাসতে লাগল চক্রেশ।

বলে, হাসছি বটে আজ। হাসি বেরিয়ে যেত সেই আমলের কেউ দেখতে পলে। মাঝখানের ঐ জায়গা দিয়ে যাবে শ্ধে রাজাশিবিকা। শিবিকায় রাজা থাকবেন—অপর কেউ নয়। অপরে পা ছোঁয়ালে তক্ষ্বণি গরদান। রাজার পথে চলবে, এত বড় আম্পর্ধা!

বাজে লোকের পথ হল দ্ব-পাশের ঐ ধাপগবলো। বাজে মানে কি আপনি-আমি? রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি—ও রাই সব। ভারি দরের মানুষ ছাড়া এখানে ঢ্কবার জাে ছিল না। কুরােমিনটাং আমলেও—এই সেদিন অর্বাধ। এখন খােলা দরজা। যে-কেউ এসে দেখ, শােন, ঘুরে বেড়াও।

মহারাণীর অফিস্ঘর। প্রাজণ ও অলিন্দে নানা জীব-জানোয়ার—ব্রোঞ্জ ও নানা ধাতুতে গড়া। ড্রাগন, ময়ৣর, স্ব-নি নামক অবাস্তব পোরাণিক জীব। বড় বড় পাত্র আঁগন-ভয়ে জল রাখবার জন্য। ঘরের মাঝখানে সিংহাসন। দ্ব-পাশে দ্বই হাঁসের মাথায় বাতিদান, ধ্পদান। দশম শতাব্দীর তৈরি সিল্কের বিচিত্র কার্ক্মা। শান্ত সমাহিত প্রভু ব্শেধর ম্তি একটি প্রান্ত জ্বড়...

এই গ্রীষ্মপ্রাসাদ বাইরে থেকে সামান্য, প্রায়-সাধারণ—বোঝা যায় না, এত বস্তু আছে ভিতরে। পাথর-কাটা পথ অতিক্রম করে এসে হঠাৎ দেখি সর্বিশাল লেক। জল সম্বদ্ধের মতো গাঢ় নীল—চোখ জর্ড়িয়ে যায়। তিন ভাগই জল এখানে, এক ভাগ মাত্র ডাঙা। লেক ঐ তো হল—তাঁ ছাড়া পদ্ম-ভরা ব প্রকুর! খালও আছে—জেড-প্রস্রবণের জল লেকে নিয়ে আসা হয়েছে পাঃ ড্রে গোড়া থেকে খাল খ্রুড়ে। উ'হ, খাল কেন হবে—নদী। নামটা শ্নবেন সোনালি জলের নদী।

যত এগোই, বিস্ময় উন্মোচিত হতে থাকে। এত বিস্তৃতি ও বৈ ধারণায় আসে না। দ্ব-পাহাড়ের উপর ঘর-বাড়ি দেখা যায়—ওগ্লোও । গ্রীজ্মপ্রাসাদ এলাকার মধ্যে। নেই যে কোনটা! পাহাড়, দ্বীপ, সেতু, মন্ড জয়সতম্ভ, কক্ষ, অলিন্দ, পার্ক, ছাতে-ঢাকা রাসতা—এবং পাহাড়ের সব যে উচ্চু জায়গায় বিশাল বৃদ্ধ-মন্দির। না জানি কোন কবির নামকরণ! গে জায়গাটারই এক সময়ে নাম হয়েছিল—'স্বচ্ছ টেউয়ের পার্ক'; এক ফট নাম 'বৃঙীন মেঘের দরজা'; লেকের মধ্যে রয়েছে 'পরীদেশের দ্বীপ'; পাহাে উপরে 'ভালােবাসার শিথর'। একটা ঘর 'স্বাসের বাস'—লতায় পাতায় ফ. অপর্প সাজানা; নাকে শ্কৈতে হয় না—চােথের দ্টিততেই ব্রিঝ স্বাে আঘাণ পাওয়া যায়। লেকের কিনারায় পদ্মবনের পাশে 'বাসন্তী-মন্ড হাতছানি দিয়ে ডাকে বসন্তরাতে অলস বিশ্রামের জন্য।

প্থিবীখ্যাত অপর্প এই প্রমোদনগরী। আটশ' বছরে কত রাজা ব রাজবংশের বিলয় ঘটেছে, নগরী-রচনা অব্যাহত চলেছে তব্। আগর্ প্রিড়িয়েছে ইংরেজ আর ফরাসি, ভেঙে চুরমার করেছে আটটা দৃশমন জাত এব হঁয়ে—আবার নতৃন ইমারত গড়ে উঠেছে ভানস্ত্পের উপর। সর্বশেষ রাধ বিচিত্র ষড়যন্ত্র জাল ব্নতেন এই প্রাসাদে বসে। কত পাপ, অন্যায়, ক্ কৌশল, বন্দীছ, বিষপান! এক-আধ দিন নয়—সাতচিল্লিশ বছর নানান কৌশা তিনি রাজত্ব করে গেলেন।

পদ্ম আর বাঁশবন দেখে ক্যান্টনের পথের কথা মনে পড়ে যায়। ব্যাপার তাই। সেকালের এক দ্বঃসাহসী রাজা (চে-ল্বং) ইয়াংসি পার হয়ে গিচে ছিলেন দক্ষিণ-চীনে। সেথানকার নিসর্গ-সোনদর্যে ম্বেধ হয়ে দক্ষিণের গা পালা আমদানি করে এই উদ্যান সাজিয়েছেন। নানা জাতীয় বামনগাছ—পাঁ সাত শ' বছরের বাড়ব্দিধ কুশ্যে হাত খানেক। জাপান ছাড়া প্থিবীর ত কোথাও হেন বস্তু দেখা যায় না। এই গাছ লালনেব কোশল এরাই শ্বেদ্ জাত

লেকের আর্গে অন্য নাম ছিল, এখন কুয়েনমিন লেক। ছোট ছিল, বে বড় করেছে। সেই মাটি পাহাড়ের গায়ে পড়ে পাহাড়েরও আয়তন বেড়ের জলের মাঝখানে 'প্রীদেশের ম্বীপ'—ঘরবাড়ি ও গাছগাছালি মেশামেশি হ আছে বিচিত্র রূপে। মার্বেল পাথরের তৈরি সতের খিলানের সেতু—হুবড়োহ্বড়ি করে সেতুর উপর দিয়ে ছুটলাম সকলে স্বীপের দিকে। চার সিংহ সেতুম্ব্রুথ পাহারা দিচ্ছে—ভয় নেই, ভয় নেই! পাথরের সিংহ।

লেকের উপর পাহাড়ের গায়ে মার্বেলের নোকো। দুন্দা বছর আগে তৈরি
—তথন ছিল শুধুই নোকো—বাড়িয়ে ও ঘ্যামাজা করে দোতলা জাহাজের রুপ
দিয়েছে ১৮৯২ অব্দে। অয়ত্নে অবহেলায় পড়েছিল, নতুন আমলে পরিপাটি
হয়েছে আবার।

পাহাড়ে উঠছি এবার—বৃশ্ধান্দির। উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। পথ সংকীর্ণ। থানিকটা জায়গায় সি'ড়ির মতো—ফাঁক-ফাঁক টেরা-বাঁকা সি'ড়ি। মন্দিরের পথ বলেই বোধ হয় এমনি—অনায়াসপ্রাণ্তিতে প্র্ণা নেই। আরে, হাত ধরতে ফ্লাসে যে মেয়েগ্রলো! এক এক ফোঁটা কলেজের মেয়ে—পাহাড়ের এই দ্রারোহ পথ—ভারি আম্পর্ধা বাপ্র তোমাদের! রাগ করে জার পায়ে ওদের আগে গিয়ে উঠি। এই তো সেদিন অবধি পায়ে ছোট লোহার জ্বতো পরিয়ে রাখত, এতট্রুক পা নিয়ে খু'ড়িয়ে চলতে হয় য়তে। মেয়েমান্ম খোঁড়া হয়ে বেশ নাচের ঠমকে চলবে, সেই তো শোভা! সান-ইয়াৎ-সেন প্রাচীন বনেদি রীতি রহিত করে চিরকালের বামনদের মনে চাঁদ ছোঁয়ার স্বন্দ জাগিয়ে দিলেন। তাই দেখুন, দ্রুগম গিরিপথে দাপাদাপি করছে সাহসিকা-দল। আর কিনা হাত বাড়িয়ে দিছে, হাত ধরে আমাদের গিরিশীর্ষে নিয়ে তুলবে বলে!

উপরের মন্দিরের নিন্দাদেশে আর এক মন্দির। নয় তলা ছিল—ইংরেজ ও ফরাসি ভেঙে দেয়। এখন চার তলা মাত্র। কপিলবাস্তুর রাজপুর সম্যাসী বহু সহস্র ক্রোশ দুরে অটল মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন—দুই প্রধান শিষ্য দু-পাশে। মণিমাণিক্য হীরা-জহরতে সাজানো ছিল বিগ্রহ, ঠিক সামনে ঐখানটায় ছিল অতি-বৃহৎ আয়না—দেখুন, চেয়ে দেখুন, নিদর্শন রয়েছে তার।—তিন্তক প্রেণ্ড দোভাষী মেয়েটা বলে, সেই লুঠেরারা ভেঙে ফেলেছে আয়না; মণিমাণিক্য ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে বার বার এমনি অভ্যাচারের টেউ বয়ে গেছে। বলতে পারেন কেন এমন হয় ?

বললাম, নির্লোভ নির্বিরোধী যে তোমরা! জানে যে, মরে গেলেও ওদের দ্বেশ পালটা হানা দিতে পারবে না। আমাদেরও ঠিক ঐ অপরাধ। চীন ভারত দ্বদেশেরই এক ইতিহাস, একই রকমের দ্বঃখভোগ।

বেলা গড়িয়ে আসে। দেখার শেষ নেই। পা টলমল করছে, তব্ব বসতে মন চায় না। দ্ব-চোখ ভরে দেখে নিই আর যেট্বকু সময় আছে। চিরজন্মের এই দেখা...

রাজার জন্মদিনে উৎসব হত এই ঘরটায়। ঐ চেয়ার আর ঐ টেবিল কাঠে তৈরি, আয়তনও এমন-কিছু বড় নয়। নিয়ে যাও দিকি সরিয়ে। হে°-হে°, দশ-বিশের কর্ম নয়—সাত শ মানুষ লাগাতে হবে, তবে নড়বে।

লুঠপাট হয়ে গিয়েও যা এখনো আছে, স্বদেশি বিদেশি সকলের চোথ ঠিকরে যায়। হাতির দাঁতের তৈরি একটা মাছ দেখুন কত বড়। দেখুন, প্রাচীন শিলপী ফ্যান-আন-ইয়ার অপর্প চিত্রমালা। আর ওদিকে মাটির কাজ, গালার মাজ, চন্দনকাঠের কাজ। কার্-শোভিত আসবাবপত্র, অলঙ্কার, ছাত থেকে ঝুলানো রকমারি বাতিদান...কত আর লিখব! লিখতে গেলে দেখা হয় না, পেছিয়ে পড়ি। এই সব কক্ষ-অলিন্দ মন্ডপ-চন্ধরের গোলকর্ধাধার মধ্যে রাজরাণী রাজমাতা রাজকন্যারা কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছেন—এক্ষ্মণি আসবেন ফিরে—তেমনি ভাবে চারিদিক পরিপাটি করে সাজানো। তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাড়াতাড়ি চোখের দেখা দেখে নিচ্ছি আমরা।

শেষ রাণীর পোশাক বদলানোর ঘর। কত পোশাক রে বাপ্—দেয়ালে দেয়ালে কত রকমের আয়না! চন্দনকাঠের অতিকায় পেণ্টরা; মাছ রাখত, ফল রাখতু, চন্দন পোড়াত—সেই সব নানা ধরনের পাত়। সাতচল্লিশ বছরের রাজত্বে ফ্র্টের চ্ড়াইত করে গেছে বটে! সব দেশের রাজরাজড়ার ঐ এক রীতি। আট-আটটা রালাবাড়ি রাণী সাহেবার—গ্রেণে দেখলাম। মহারাণী যখন, তার কমে কুলাবে কেন? অমন দেড়-শ দ্ব-শ রাঁধ্বনি ছিল—তারাও সামাল দিয়ে উঠতে পারত না। মারাঠি মেয়ে সরলা গ্রুতা হেসে বললোন, পোড়া কপাল আমাদের, একটা রাঁধ্বনি জোটে না—হাত প্রভিয়ে খেতে হয়।

রাণী হতে হরে, তবে তো দ্ব'শ রাঁধ্বনির রামা খাবেন! কেরাণী, চাকরাণী
—এই তো সকলে। শ্বধ্ব মাত্র রাণী কে আছেন, বল্বন।

অপেরা-ঘর—তেতলা মঞ্চ। নাটকের পরী ও দৈতাদানো দ্বর্গ অর্থাৎ উপরতলা থেকে এবং পাতাল অর্থাৎ নিচের তলা থেকে আবিভূতি হত মাঝের মঞ্চে। রাজ-পরিবার অভিনয় দেখতেন ঐ ঘরের ভিতর কাঠের ঝিলিমিলির অন্তরাল থেকে। এখন মিউজিয়াম—প্রানো শিল্পবস্তু সাজানো রয়েছে। একধারে বিশ্রামকক্ষ সারি সারি। আর বাজনা বাজে না, নাটক হয় না—গহনার শিঞ্জন নেই প্রেক্ষাকক্ষে। সি'ডির ধারে ছোট ঐ গাছটিতে অজস্ত্র লাল ডালিম

ফলে निर्जन गृहाक्शन आला करत तरस्र ।

না গো, নির্জন হবে কেন, সাড়াশব্দ পাই যে ভিতরে! বিছানা, কাপড়-চোপড়, থালাবাটি—উ'কি দিয়ে দেখি, মান্যও রয়েছে শ্রের বসে। একজন দ্'জন নয়—বিশ্রাম-ঘরগ্লো সমস্ত ভাতি'! আমাদের দেখে বেরিয়ে এলো। হাততালি দিছে। সমকপ্রে গলা মিলিয়ে বলছে—চীন-ভারত এক হও, হোপিন ওয়ানশোয়ে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক।

এরাই রাজা একালের। সর্বাধ্যে দুঃখ-সংগ্রামের অর্গাণত ক্ষতিচিহ্ন—
মুথের প্রসন্ন হাসির সধ্যে দেহের চেহারা একেবারে বেমানান। প্রামিক-বীর
এরা। কৃতিত্বের প্রক্ষরার—রাজকীয় প্রমোদ-নগরীতে দশটা দিন স্ফ্রিত করে
যাবে। অতুল সম্মান—আবার যথন কাজে ফিরবে সম্ভ্রমদ্ভিতৈ তাকাবে
সকলে। ফ্লাট শতাব্দী ধরে গড়ে-তোলা গ্রীষ্ম-প্রাসাদের সেই অপরাহে নবীন
কালের রাজা-মহারাজারা গভীর উল্লাসে হাত ঝাঁকিয়ে বিদেশি আগন্তুকদের
সম্বর্ধনা জানাল...

কিন্তু আর নয়। দ্তাবাসে যেতে হবে এখন। লেকের জলে নৌকো চড়া হল না—উপায় কি, দ্তাবাসে হাজিরা দিতে হবে আজকের মধ্যেই।

ছ্,টল বাস। বেশ লাগে, এই স্কুর শহরে একটি বাড়ির মাথায় বিশাল তিবর্ণ ভারতীয় পতাকা উড়ছে। কক্ষে কক্ষে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। নাম সই করতে হল ও'দের খাতায়, তারপর গলপগ্নজব চলল। সরবত খাওয়ালেন ও'রা। পরাঞ্জপে কোথায় কাজে বেরিয়েছেন, দেখা হল না তাঁর সংগে।

## ( 52 )

দোতলায় লিফটের সামনাসামনি একটা ঘরে ভারতীয় দলের অফিস।
দরজার সামনে নোটিশবোর্ড । হরেক রকম নোটিশ বেরুচ্ছে দিনের মধ্যে অমন
বিশ বার । উঠা-নামার মুখে বোর্ডে অতি-নিশ্চয় উনিক দিয়ে জেনে যাবেন—
কি আপনার করণীয় অতঃপর । সেক্রেটারি বিস্তর—লেখাজোখারও সেজন্য অবধি
নেই । বহু সম্ন্যাসীর কর্মতংপরতায় দরকারি জিনিষটাই অবশ্য বাদ পড়ে
থাকে কখনো কখনো ।

সোভিয়েট-ভেলিগেটরা নিমন্ত্রণ করেছেন, ব্যাঙ্কুয়েট-হলে সন্ধার সময় খাওয়া—ফিরে এসে নোটিশবোর্ড থেকে অবগত হওয়া গেল। আর কুম্নিদনী

মেহতা মুখে বললেন, জনকয়েক সাহিত্যিকের মধ্যে মোঁলাকাতের চেষ্টা করা যাচ্ছে। হয়তো বা এখনই। ঘরে থাকবেন, বেরিয়ে পড়বেন না।

চোরে চোরে মাসত্ত ভাই—অমন আপন-জন বিদেশ-বিভূপ্যে আর কে? চোথ ঠেরে কুশলাদি শুধাবো, থবর কি ভায়ারা ? লেখনী-পেষণের কারবার চলে কেমন ওদিকে? খাতির পাও, সভায় ডাকে, বই টুই কিনে পড়ে তো স্বাই—না মুফতে বাগাবার চেন্টা?

চারতলার ঘরখানায় কবি-সাহিত্যিক গিজগিজ করছে। অর্থাৎ ডাক-সাঁইটে কতকগ্রলো মিথাকে আর অকর্মা জনটেছে এক জায়গায়। কথার সংগ্র কথা জন্তে বাজে কাজে বসে বসে তারা দিন কাটায়। শাস্তের বচন—একশবার মিথ্যে কথা বলবে, কিন্তু মা লিখ, মা লিখ। আর এই দ্বর্ত্তেরা (আমি, আর আমার মতন যারা গল্প-উপন্যাস লেখে) মিথ্যে কথা হরদম লিখে দেশ-বিদেশে বনুক ফর্লিয়ে প্রচার করে।

জন ত্রিশেক হবো আমরা গ্রণতিতে। ধ্রন্ধর রাজনীতিকদের স্থান নেই। অথবা তাঁরাই আসবেন না এই চুচ্ছাতি চুচ্ছ ব্যাপারে। আলোচনা বিশেষ ভাবে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের সংগা। তার মধ্যে আছেন তুর্কি-কবি নাজিম হিকমংও। ভদ্রলোকের কবিতার গ্রন্থেয়ে তুর্কি-সরকার তেড়েফ্রড়ে শ্রধ্ব মাত্র কবিতা নয়—কবিকেও বের করে দিয়েছেন দেশ থেকে। অগতির গতি রাশিয়ার অপ্রয়ে তিনি আছেন। মন্টেয়ের বর্সতি।

কি সব তাগড়া জোয়ান! কলমবাজিতে উদরপ্তি করে এমনধারা চেহারা বাগিয়েছে—আমাদের কালোবাজারিরাও যে হার মেনে যায়। নাজিম হিক-মতের অনেক কবিতা বাংলায় পড়েছি—ভারি ঔংস্ক্র কবিকে দেখবার। এত বড় কবি—অতএব কিণ্ডিং ললনা-মোহন আহা-মরি গোছের ভাব থাকা উচিত। সে-সব একেবারে কিচ্ছে, নয়, ম্সড়ে গেলাম—ইয়া দশাসই জোয়ান, টকটকে ফর্শা রং। একটা পা খোঁড়া, লাঠি নিয়ে চলতে হয় সর্বদা।

ছোট ছোট দল হয়ে গেল তুরস্ন, কোজেভনিকভ, হিকমং—এমনি এক একজনকে নিয়ে। আমরা দলের নেতা খোদ অ্যানিসিমভকে নিয়ে পড়লাম। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার! সাহিত্যিক ও সাহিত্যের অধ্যাপক, তার উপরে সোভিয়েট লিটারেচার সম্পাদনা করেন। দেহ-গৌরবেও হিমালয় পর্বতের বড় বেশি কম যান না। (সকলের হিংসা করে মরছি, এ অধ্যাও অবশ্য হেলাফেলার বস্তু নন আয়তনের দিক দিয়ে)

ব্যবস্থাপনা কুম্বিদনী মেহতার—তিনি পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দীর্ঘ কাল বিলাতে ছিলেন, জলের মতো ইংরেজি বলেন। রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, রুশ ভাষাতেও দিবি দখল। আসল দোভাষী হলেন পোপোভ—ইংরেজিনবিশ, কাগজের সম্পাদক ইনিও। কথাবার্তার মধ্যে কুম্বদিনী ফোড়ন দিচ্ছেন মাঝে মাঝে, দুর্বোধ্য এক একটা জিনিষ সহজ করে বোঝাবার চেণ্টা করছেন।

গোড়ায় আমি একাই শ্রে করেছিলাম। একটা সোফার এপাশে আমি, মাঝে অ্যানিসিমভ, ওপাশে পোপোভ। ইণ্ডিয়ার উপন্যাসকার শ্রেন গভীর আন্তরিকতায় হাত জড়িয়ে ধরলেন আমার। আহা, টেগোরের দেশের লেখক ভূমি, টেগোরের উত্তরাধিকারী!

মনে মনে প্রণতি জানাই গ্রুদ্ধেরে উদ্দেশে। দেশে দেশে কত সম্মান ছড়িয়ে গেছ তুমি আমাদের জনো! আজ কতকাল পরে পিকিন হোটেলের চারতলার কুরে মান্যগ্লো ড্যাব া করে চেয়ে রইল—তোমার রেখে-আসা ইজ্জত সগৌরবে মাথায় তুলে নিলাম। তাই তো বলি, বাইরে না এলে দ্ছিট খোলে না, বোঝা যায় না নিছে দের যথার্থ মূল্য। সঙ্কীর্ণ দেয়ালে মাথা খুড়ে বেড়াই, কুপের ভেকের মতো াকত অহমিকায় স্ফীতোদর হই। তোমার বিশ্বজনীনতা একদা সমালোচকের উপহাসের বস্তু হয়েছিল—বিশ্ব যে রুমে ঘরের মধ্যে এসে যাচ্ছে, উচ্চু হয়ে দেয়ালের বাইরে নজর তুলে দেখে নি তারা একটিবার। বাইরে এসে উপলব্ধি হয় টেগোর-নেহর্-নেতাজির মহিমা।

ইতিমধ্যে আরও অনেকেই ঝ্রেছেন এই দিকে। সোফায় জ,ত হয় না— তথন নিচের কাপেটে গোল হয়ে বসি।

আ্যানিসিমভ বললেন, আমাদের সম্বন্ধে ধারণা কি তোমাদের দেশে ? বিশেষ করে তোমাদের সাহিত্যিক মহলে? অনেক রকম ভুল ধারণা জন্মাবার চেষ্টা হয়—কি বলো?...আচ্ছা, এই কিছ্বদিন আ্যা এক দল গিয়েছিলেন আমাদের দেশে। কেউ কিছ্ব লিখলেন, খবর রাখো?

নজর বন্ধ রেখে চলি, অনেকেই অবশ্য আমরা। কতক অভ্যাসের বশে, কতক বা স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু ওখানে তা ফাঁস করতে যাই কেন? বদানা, (আর তা মিথ্যাও বড় নয়) তোমাদের সম্পর্কে বড় আগ্রহ ভারতের মানুষের। রবীন্দ্রনাথ সেই যে 'রামিয়ার চিঠি' লিখলেন, আগ্রহ সেই থেকে সর্বব্যাশত হয়েছে। বলেছ ঠিকই—নরকের কীট বলে ঢাক বাজাবার ব্যবস্থাও যথেন্ট আছে। কিন্তু সমস্ত বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে তোমরা যে মানব-সমাজ নিয়ে অতি আশ্চর্য এক্সপোর্মেণ্ট করছ এবং বিস্ময়কর সাফল্যও পেয়েছ—শত চেন্টাতেও এ সত্য লুকানো যাবে না। চিরাচরিত ভাবনার মূল ধরে নাড়া দিয়েছ তোমরা। শুধ্

মাত্র থিয়োরি নয়—হাতে-কলমে তা র্পায়িত করে দেখিয়েছ। আরো দেখাবে। রাশিয়া থেকে ফিরে হালে যা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে সতোনদার বইটার কথা মনে ছিল। দরাজ ভাষায় তার পরিচয় দিলাম। আ্যানিসমভ বললেন, কে লিখেছে বললে—মজুমদার?

মজ্বমদার, মজ্বমদার বার কয়েক বলে লেখককে মনে আনবার চেণ্টা করছেন।

বললাম, রাশিয়া আর চীনের কথা লোকে বড় শ্নুনতে চায়। ছেলেপ্রুলের র্পকথায় যেমন কৌত্হল, তেমনি যেন কতকটা। সত্যেন বাব্র বইটা যে মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল, তার সম্পাদক আমাকেও অন্রোধ করেছেন। ফিরে গিয়ে চীনের কথা ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।

আ্যানিসিমভ উংফর্ল্ল কপ্ঠে বললেন, লিখবে তুমি ? মানুষে মানুষে সত্য পরিচয় হোক, সব চেয়ে বড় কাম্য এটা। বিশ্বশান্তি এতেই আসবে। আর, রাজনীতিক নয়—সাহিত্যিকেরই এ কাজ প্রধানত।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলি, আমিও ঠিক এমনি ভাবছি। মান্যই আসল।
চীনের কথা যা লিখব তাতে থাকবে না সংখ্যাতত্ত্ব বা রাজনীতিক বিশেলষণ।
ও সব ব্বিও নে। মান্যেরা থাকবে আমার কাহিনী জনুড়ে। সামান্য আর
মহং যত মান্য দেখতে পাচ্ছি। তাদের এই সন্বিপন্ল উল্লাস আর কঠিনতম
সাধনা •

জমে উঠেছে আমাদেরই সব দলের চেয়ে বেশি। উমাশৎকর যোশি আর অধ্যাপক শ্বকলা এলেন এই দিকে। এলেন কেরালার লেখক জ্যোসফ মুক্ডে-শেরি। আর যাঁরা ছিলেন, মনে করতে পারছি নে।

সোভিয়েট সাহিত্য পড়ো তোমরা? কোন কোন লেখক তোমাদের প্রিয়, জানতে ইচ্ছে হয়।

শ্বেম্ ঘাড় নেড়েঁ এবার নিস্তার নেই। তা আমরাও পিছপাও কিসে? গড়-গড় করে কতকগ্লো নাম বলা গেল। এ কালের শ্বেম্ নর, সেকালেরও। আর উমাশঙ্করের, সত্যি, প্রচুর পড়াশোনা। কোন একটা ভাল বইয়ের পাতা ধরে যদি একজামিন করতে বসে, তা-ও বোধ করি তিনি হার মানবেন না।

টলণ্টয়ের সম্বন্ধে বললাম, কৈশোর থেকে তাঁর লেখায় অন্প্রেরণা পেয়ে আসছি
। মহাত্মা গান্ধি আমাদের হৃদয়ের মান্য—টলণ্টয়ের আসনও দ্রবতী
নয়।

আানিসিমভ উল্লাসিত হলেন।

দেখ, আগামী বছর টলষ্টরের একশ' পাঁচশ জন্মবার্ষিকী। জাঁকিয়ে উৎসব করতে চাই এই উপলক্ষে। আর ব্রুবতে পারছ—এ হল আসলে সাহিত্যকদেরই অনুষ্ঠান, তাঁরা জমায়েত হবেন সব চেয়ে বেশি। ভারত থেকে অনেক সাহিত্যিককে আমরা চাই, সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে তাঁরা জীবন্ত পরিচয় স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে, আশা করি, প্ররোপ্রার সহযোগিতা পাবো তোমাদের—

নিশ্চয়, নিশ্চয়—

ওরে পাগলা ভাত খাবি, না—হাত ধোব কোথায়? আমাদের হল সেই ব্রোল্ড। কিল্ডু চেপেচুপে মনোভাব প্রকাশ করতে হয়—হ্যাংলামি বেরিয়ে না পড়ে।

তার পর এক মোক্ষম প্রশ্ন উমাশ করের। যে সন্দেহ অনেক মান্বের মনে।
সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নেই নাকি সোভিয়েট-রাজেই? চিন্তার প্রকাশ
যথেচ্ছ করা চলে না। সাহিত্য ফরমাস মতন তৈরি হয়, চিত্তের স্বতস্ফ্রতিষয়
গড়ে ওঠে না। দায়িত্বশীল ব্যক্তি আর্পান—আপনার মুখ থেকে ব্যাপারটা
প্রাঞ্জল ভাবে জানতে চাই।

र्गां, এर्मान तरेना रय परहे! जान रन आपनारमत श्रम्नरे एपरा।

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন আমাদের দিকে চেয়ে। মুথে মৃদ্র হাসি। বললেন, সত্য আমাদের দিকে। কিছু লুকোবার নেই কারো কাছে। পরিপ্র্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকা সম্ভব শ্ধ্মান্ত সেইখানে, ষেখানে যথার্থ গণতন্ত্র বর্তমান। সে আমাদের দেশেই।

দ্ঢ়কণ্ঠে বললেন, সোভিয়েটের প'য়িরশ বর্ষব্যাপী অস্তিজের ম্লেনীতি হল, যা-কিছ্ ভাল সমসত সর্বসাধারণের সম্পত্তি। লোক আর লেখকের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। লোকের চিন্তা-চেন্ডাই সাহিত্যের বাণী। সাহিত্য নিতান্তই জনমনের প্রতিধ্বনি। মায়ের যেমন সন্তান সম্পর্কে প্রত্যাশা—জনগণও ঠিক তেমনি আশা করে, লেখক কর্তব্যপর হবেন—লেখার ইন্টানিন্ট অনুধাবন করবেন।

আ্রানিসিমভের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা। এক গণ্ডা কলম উদ্যত হয়ে আছে, চলছে একটি মাত্র—পোপোভের কলমটা। তিনি নোট নিচ্ছেন। বক্তা থামলে ঐ নোট দেখে তিনি ইংরেজিতে বর্ঝিয়ে দেবেন। তথন ছুটবে আমাদের কলমের পাল্লা। একটি কথা বাদ না পড়ে, এতট্বকু হেরফের না হয়। একটি কথা আ্রানিসিমভ বারন্বার উচ্চারণ করছেন—'নারোডা'। ঝগড়া বাধাতে হলে আমরা 'নারদ, নারদ'—বলে কলহ-দেবতার আবাহন করি—সেই নামটা অবিকল। হাসি পার, মজা লাগে। পো পোরে এন,বাদের সময় টের পাওয়া গেল, র,শীয় 'নারোডা' হলেন জনগণ। ৬টা কিন্তু আমাদের দেশের হলেই ঠিক হত। এত ঝগড়াঝাটি ও লাঠালাঠি পরস্পরের মধ্যে—তাঁরা যে নিতেজাল নারদ, অত্র সন্দেহ নাস্তি।

আ্যানিসিমভ বলছিলেন, জীবন বৈচিত্রাময়। সাহিত্যে জীবন-সত্য র্পাায়ত হয়, অতএব আলো-অন্ধকার নিশ্চম থাকবে । লেখকের কর্তব্য হল সত্তোর উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে সোভিয়েট-লেখিডের চেয়ে বেশি বিমৃত্ত কে?

জোর দিয়ে বললেন, সর্বাধিক মৃত্ত আমাদের লেখকেরা। সোভিয়েট-কাঠামোর ফল এটা। কেউ যথন মিথ্যা রটায়, সোভিয়েট-লেখকের দ্বাধীনতা নেই—আমরা হাসি। এসে বরণ্ড নিজের চোখে দেখ, দেখে নিঃসংশ্য় হও।

ি কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। প্রশ্নটা জনগণের দাবির সংগ্যাবিজড়িত। গণতান্ত্রিক সমাজে সব চেয়ে বড় শক্তি গণদাবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহিমময় লেখক (রবীন্দ্রনাথের নাম একাধিকবার উচ্চারণ করলেন গভীর প্রন্থার সঙ্গে। নাম করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আলাপনের গোড়ার দিকে ব্রুক চিতিয়ে বল্লিছিলাম বাংলাল লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি—যে ভাষায় টেগোর লিখেছেন। অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য বলতে আপাতত দ্বাজনকে ও'রা জেনে রাখলেন—টেগোর এবং এই অধম) নিশ্চয় অবাধ স্ব্যোগ পাবেন খ্বাশমতো লিখবার। কারণ তিনি জনগণো কাছাকাছি—লোকের শ্বভাশ্বভ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দ্বিট প্রথর ও াবিলতাশ্বা। কিন্তু ব্যক্তিসবাদ্ব নৈরাশ্যবাদী লেখক—িয়নি মান্ব চেনেন না, মান্বের সঙ্গে যোগাযোগ নেই যাঁর—তাঁর খেয়ালখ্নিগ বাধা পাবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের বই আমরা প্রন্থার সঙ্গে পড়ি—ভারতের আত্মার সম্প্রান পাই সেখানে, ভারতের চিরকালের মান্বদের দেখি। তা বলে টি. এস. এলিয়াটের সম্পর্কে এ কথা খাটবে না। রবীন্দ্রনাথ একেরারে পৃথক মনোভিঙ্গ নিয়ে লিখলেও সে রচনা আমাদের আদরণীয়।

আর নয়, গা তুল্বন এবার। ঘোর হয়ে এলো। ভোজের আসর এখনই। এ'রা খাওয়াবেন আজ আমাদের। খাওয়া এবং বস্কৃতা আছে, কিন্তু সব চেয়ে বড়ো জিনিস হাসি-রহস্য, গা এলিয়ে বসে আজেবাজে গলপগ্লেব। কে বলবে, বিশেবর এ-পাড়ায় আমাদের ঘর—আর ওরা হল ও-পাড়ার? সব বিভেদ ভূলে মেরেছি। একটা ঘরের মধ্যে এখন আমরা এক পরিবারের লোক।

না, খাওয়ার ফিরিস্তি আর নয়। ব্রুতে পারছি, পাঠকবর্গের প্রতি নিষ্ঠ্রতা হচ্ছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপমা দিতেন, পাঁজিতে দশ আড়া জল লেখে, পাঁজি নিংড়ে এক ফোঁটাও মেলে না। গিকিনডাকের (স্বর্গ-মর্ত-রসাতলে ঐ বস্তুর নাকি জর্ড়ি নেই) আধখানা ঠ্যাং-ও খাওয়াতে পারব না, কেন মিছে রসনা লালায়িত করা ?

একদিন এক বিষম কান্ড হয়েছিল, তবে শ্নুন্ন।

খাওয়ার টেবিলে গলপগ্নজবের মধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে আমাদের একজন বললেন, জল—

গোলাস ভার্ত জল (ফোটানো জল অবশ্য) দেখে চমক ভাঙল, আাঁ? জলই তো চাইলেন—

ভূল করে চেয়ে বসেছি। জল বদলে লেমনেড বা অরেঞ্জকোয়াশ দাও ভাই—

চিল্লিশ দিন চলেছে এই রকম। আদরের অতিথি—জল খাবো কেন—হ্যাঁ? আর যাই হোক, আমাদের দেশেঘরে ও্-বস্তুর অভাব নেই।

ঘুরে ফিরে আবার ঐ খাওয়ার কথা। যাক গে, মোটামুটি একটা বিধি জেনে রাখুন শুধু। সকালে খাওয়া, দুপুরে খাওয়া, রাত্রে খাওয়া। আলোচনায় বসলে খাওয়া, টেনের মধ্যে শেলনের মধ্যে খাওয়া, ষেখানে ঘাছিছ এবং যা-কিছু করছি সর্বক্ষেত্রেই স্বিধামতে খাওয়ার আয়োজন। খাওয়ার প্রসংগ পারতপক্ষে আমি আর তুলবো না—কমা-েমকোলন-দাঁড়ির মতো আপনারা জায়গা বুঝে ঐ ব্যাপার মনে মনে বিসিয়ে নেবেন।

রাতে ঘরে ঢ্,কবার সময় নোটিশ-বোর্ডে দেখে লাফিয়ে উঠলাম, সকালবেলা স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে বের্নো হবে মহাপ্রাচীর দেখতে।

## (50)

মন উড়ল কত দিন-মাস-বছর পিছিয়ে, কত দেশদেশান্তর পারঁ হয়ে। কোথায় এই পিকিন শহর, কোথায় বা সে-কালের নিতান্ত সাধারণ জনবিরল একটি গ্রাম—ডোঙাঘাটা! মধ্য-বাড়ির চন্ডীমন্ডপের পাঠশালায় ঘিরে বর্সেছি
প্রহ্রাদ মান্টার মশাইকে। জগতের সন্ত আশ্চর্যের গল্প বলছেন। শিশ্বদলের চোথে মুখে আনন্দ-কোতুক। কোন দেশে বিশালকার রাক্ষ্যে ঘণ্টা
রাজছে চং-চং করে। সুনীল সমুদ্রে-ঘেরা সাইপ্রাস ব্বীপে পিন্তল মুর্তি দুই
গিরি-চুড়ে দুই পা রেখে অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে আছে, নৌকো-জাহাজ চলাচল
করে নিচে দিয়ে। ব্যাবিলনের আকাশব্যাণ্ড স্বিশাল উদ্যান। আর ঐ মহাপ্রাচীর—"ব্যাদশটি অন্বারোহী প্রাচীরের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে ঘোড়া ছুটাইয়া
যাইতে পারে—"। থটাথট থটাথট ঘোড়া ছুটিয়ে য়ায়ে গিনিন্দী-কান্তার
অতিক্রম করে ছুটেছে—গ্রামশিশ্বে দুণ্টির উপর ঝিলিক দিয়ে যায় তারা, কানে
বাজে অন্বখ্রের ধ্বনি!

সেই মহাপ্রাচীর চোথে দেখতে যাচছ। মিলিয়ে দেখব, আমারু শিশ্ব-কলপনার সংগে কতথানি মেলে আসল বস্তু। তাই তো ভাবি, স্বংশনও মনে করতে পারিনি—এর্মান কত কি পেলাম এই জীবনে! সত্য বলে ভাবতে ভরসা পাইনে, আমার জীবনে প্রাণ্তর এমন দ্ব'ক্লব্যাপী প্রবাহ। ভাল করে চোখ কচলে স্কুপণ্ট চিত্তে দেখতে ভয়-ভয় করে, স্বণ্ন হয়ে মুছে যাবে ব্রমি এ সম্মত!

সকাল পোনে নটায় পিকিন স্টেশনে। বাইরে ভিতরে অপর্প সাজিয়েছে।
শান্তির কপোত, পতাকা, ফ্ল। আর টাঙিয়ে দিয়েছে—লাল সিল্কের কাপড়ে
তৈরি একরকম উংসব-মাল্য—নাম জেনে এসেছি সা-তেং (sa-teng)। লাউড
। স্পীকারে গান হচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল, সৈন্য ও মাতব্বরের। বিদায় দিতে
এসেছেন। হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাছেনে, হাততালি দিছেন একতালে।
সারা স্টেশন গমগম ক্রছে।

শহর ঘিরে যে দৃঢ় অত্যুচ্চ পাঁচিল আছে, স্টেশন তার বাইরে একেবারে পাঁচিলের লাগোয়া। পাঁচিল থেকে কতকটা দূর অবধি বাগান, রংবেরঙের ফুল ফুটে আছে সেখানে।

শেশশাল ট্রেন কিনা—নতুন রং-দেওয়া ঝকঝকে গাড়ি, চেয়ারে টোবলে ধব-ধবে চাদর পাতা। প্রতি কামরার দরজার কাছে মাতব্বরদের এক একজন দাঁড়িয়ে। 'সেকহ্যান্ড করে সমাদরে গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন।

আলোয় চীনা অক্ষর ফ্রটে আছে লাভেটরির সামনে। তার মানে, খালি

আছে—এখন ব্যবহার করতে পারো। মান্য চ্কলে আলোর লেখা আর থাক্বে না।

পাঁচিলের ধারে ধারে ট্রেন চলেছে। কঠিন বিশাল পাঁচিল—গিয়েছেও কতদ্র ! এ বস্তুও কম আশ্চর্য নয়। লাইনের ওদিকে গড়খাই—তার ওপাশে ঘর-বাড়ি। রাজহাঁস ভেসে বেড়াছে গড়খাইর জানে। একটা বিড়াল বসে আছে চুপচাপ। গর্-ছাগলের পাল। ছেলেমেয়ে কোলে গ্রাম-বৃদ্ধেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। দ্বটো স্টেশন ছাড়িয়ে এলাম, একটানা পাঁচিল তব্ চলেছে আমাদের বাঁদিকে।

চেয়ারে হাতলের পাশে বোতাম টিপলে আংটির মতো জিনিস বেরিয়ে আসে। ঐখানে কাচের গেলাস বসিয়ে চা দিয়ে গেল। দ্বধ-চিনিবিহীন সোনার বর্ণ চা—খুব সূুগন্ধ, ফুলের রেণ্ড মেশায় ওরা চায়ের সঙ্গে।

আর একরকম আছে—সব্জ চা। জলে পাতা ফেললেই সব্জ রং হয়ে যায়। এই জাতীয় চায়ের—বিশেষ করে হ্যাংচাউ অণ্ডলে যা উৎপন্ন হয়—ভারি নামডাক।

চীনারা হল বনেদি চা-্থাব। সময় অসময় নেই, জায়গার বাছবিচার নেই
—সর্বক্ষেতে চা। 'চা' কথাটাও খাঁটি চীনা। আমরা দুধ-চিনি মিশিয়ে খাই
শ্বনে ওরা হেসে খ্বন। ওতে স্বাদ-গন্ধ থাকে কিছু? শুধ্ দুধ-চিনি খেলেই
তো পারো তার মধ্যে চায়ের কয়েকটা পাতা না ফেলে! ওদের ঐ চা-ভেজানো
জলে গোড়ায় তেমন মউজ হত না আমাদের। পরে মজা পেয়ে গেলাম। অবোধ
অতিথিজন বলে কর্বাপরবশ হয়ে যদি দুধ-চিনি দিতে আসত, আমরাই তথন
না-না করে উঠতাম।

দেখ, দেখ—কত পাতিহাঁস একটা প্রকুরে! যেন একরাশ শ্বেতকুস্ম ফ্রটে আছে। পাথি নেই—কাল যে বলাবলি হচ্ছিল? কিচমিচ করে আমাদের জানান দিয়ে এক ঝাঁক উড়তে উড়তে স্মুদ্রে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

লাউড-স্পীকারে বারন্বার মার্জনা চাইছে। সামনের স্টেশনে গাড়ি পাঁচ মিনিট থেমে থাকবে ইঞ্জিন বদলানোর জন্য। পাহাড় অণ্ডলের শ্রু-্ল্ সাড়ির গতি কমবে এবার থেকে।

বিনাম্ল্যে যদিচ—টিকিট দিয়েছিল আমাদের প্রত্যেককে, সেই টিকিট চেক করতে এলো। গটমট করে কাজ করে বেড়াচ্ছে—বাপরে বাপ, পোশাক-পরা যত সব জাদরেল কর্মচারী। কাছে এলে সন্দেহ হয়, ঠাহর করে দেখি। কে বট হে তুমি? অত লাবণ্য চাপা দেওয়া আছে রেলের ট্রপি ও কোটপ্যাণ্টে। ' হাসলেই তখন ধরা পড়ে ধার। নতুন-চীনের কর্ম চণ্ডলা মেরেরা। র পালি দাঁতের ঝিকমিকে সরল হাসি—অমন হাসতে ওরাই শ্বে জানে। ড্রাইভার ছাড়া এ গাড়ির প্রতিটি কর্ম চারী মেরে। মেরে-ড্রাইভারের গাড়িতেও চড়েছি এর পরে। এই বিপ্লুল শক্তি ও মাধ্ব অন্ধকারে গ্রেহারিত হয়ে ছিল—এবারে ছাড়া পেরেছে। তিন বছরের নতুন-চীনের তাই এমনতরো শক্তিমন্তা।

পাঁচ মিনিট তো অটেল সময়—ট্রেন থামতে না থামতে হ্রুড়ম্রড় করে নেমে পড়ল প্রায় সকলে। আমার দরজার নামনে দেখি, হাত বাড়িয়ে আছে কটা-চুল ঘোলা-চোথ লালম্বথা এক সাহেব। আকারে বর্ণে প্রেরাপ্রির সেই বস্তু—দেশে ঘরে এই সেদিন অবধি যাদের এক শ' হাত এড়িয়ে চলতাম। হাত জড়িয়ে ধরল সাহেবটা, কি-একটা নাম বলল, বাড়ি নিউজিল্যান্ডে। সাগর থেকে নতুন-ওঠা ভূমি—তাই নিউ সি-ল্যান্ড বা নিউজিল্যান্ড। এই ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললাম, নবীনতম আর প্রাচীনতম স্ব্রবতী দ্বাটি ভূমিও ব্রিথ আজ ভালবাসায় বাঁধা পড়ল আমদের নব সোহাদের মধ্যে!

শুধ্ব কি ঐ একজন? সবাই ঘ্রছে ভাব করবার জন্য, যে যাকে পারছে পাকড়াও করছে। সে এক অভিনব ব্যাপার। সাদা আর কালো, এশিয়া আর ইউরোপ-আর্মেরিকা স্থেই স্টেশনের গ্লাটফরমে প্রাণ খ্বলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে।

নুত্ন রেল বসাচ্ছে। মহা ব্যুস্ততা সেদিকটায়। সময় নেই—দ্বেগি জনেক পিছিয়ে রয়েছি, হাড়াহাড়ি সমস্ত শ্বারে নিতে হবে—এমনি একটা ভাব সর্বন্থ। যালুগান্তির তেমন তোড়জোড় নেই তো লাগাও মানুষ। শায়ে শায়ে হাজারে হাজারে মানুষ হাতে কাজ করছে পরিপ্র্ণ শ্ভেপায়। এতট্বন্ হৈ-চৈ নেই। কি করে হতে পারে, এ-ও এক দেখে নেওয়ায় জিনিস। রেলপথের ধারে টেলিগ্রাফ-লাইন—লম্বা লম্বা কাঠের গর্নিড় প্রতে পোস্ট বানিয়েছে। সিকি পয়সা ওরা অকারণ বায় করবে না, অপব্যয়ের দিন এখন নয়—যা আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নেবে।

স্টেশনের এই গ্রামটা বেশ বড়। খোলার বাড়ি বেশির ভাগ। আর দেখছি
—খড় নয়, খোলাও নয়, বাঁশের বাখারির ছাউনি। ঘরবাড়ির ধাঁচ একেবারে
আলাদা, যেমন ছবিতে দেখে থাকেন। আমাদের দেশের সঙ্গে মেলে না।

পাহাড় দেখা যায়, বিস্তর পাহাড়। দ্রের পাহাড় কাছাকাছি আসছে। পাহাড় একেবারে ঘিরে ফেলেছে আমাদের।

ঐ--ঐ যে মহাপ্রাচীর!

গাড়ি ভরতি চলৈছি আমরা প্থিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রায় সমসত দেশ ও জাতের মান্ষ। মৃহত্তে সকলে শিশ্ব হয়ে গেলাম। কোত্-হল-ঝলকিত চোথের দ্থিট। জানলার ধারে ভিড়, জানলার বাইরে মৃথ বাড়িয়েছি।

একেবারে কাছে এসে গেছি। এমন বস্তু ধারণার আনা যায় না। অতিকার এক অজগর সাপ একে বেকে গ্রিভুবন জু, ড়ে পড়ে রয়েছে যেন। উত্ত্রুগ শিখরদেশে উঠেছে, নিচে নামতে নামতে চোথের আড়াল হয়ে গেছে আবার। ট্রেন কখনো প্রাচীরের পাশ দিয়ে, কখনো বা অতিক্রম করে চলেছে। চলতে চলতে কত টানেল, কত প্রস্ত্রবণ, কত বাঁকাচোরা গিরিপথ পার হয়ে স্টেশনে নামলাম। স্টেশনের নাম ছিং-লুঙ-ছাও।

পলাটফরক্ষের উল্টো দিকে পাহাড়ের ছায়ায় প্রণাবয়ব এক বিশাল ম্তি। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি, নাম—সেঙ-টিন-ইউ। এই দ্রগম অঞ্চলে তাঁরই কৃতিকে রেলগাড়ি এসেছে, রেলওয়ে সম্পর্কে বিস্তর উন্নতি-বিধান করেছেন তিনি। ম্তির পাশে দাঁড়িয়ে অদ্রবর্তী মহাপ্রাচীরের দিকে একবার নজর করে দেখে নিলাম। বিস্ময় লাগে। ভাবতে পেরেছি, কোন একদিন প্রাচীরের পদতলে এসে দাঁড়াবো চ্ড়ায় উঠবার আয়োজনে?

জন দশেকে এক একটি দল, সংগে দোভাষি এক চীনা বন্ধ। চলে বেড়ানোরই ব্যাপার—চড়াই ভাঙতে ভাঙতে খংশ মেজাজে কথাবার্তা চলে না, সেজন্য আজকে দোভাষি বেশি নেই। তবং মেয়েরা আছে দলের মধ্যে। পাহাড়ে ওঠা-নামা চাট্টিখানি কথা নয়—ভয় দেখিয়ে তাখেব নিরহত করবার চেড্টা হয়েছিল। তা শংনছে তারা! ছেলেরা পারে তো মেয়েরাই বা কম কিসে!

বীরত্ব দেখাবার প্রয়াসে তারাই আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটেছে। আর ছুটেছেন আমাদের দলের রোহিণী ভাটে। মারাঠি মেয়ে, নাচেন আতি চমংকার। পিকিনে জমিয়েছিলেন ভারতীয় নাচ দেখিয়ে। লঘ্ শরীণ নাচতে নাচতেই যেন পাহাড়ে উঠছেন। অথবা পাখীর পাখার মতো বাতাসে আঁচল ফুলিয়ে উড়তে উড়তে যাচ্ছেন। কঠিন পাখরে পা ছোঁয় না ছোঁয়, ঝুপসি-ঝুপসি জগ্গল গায়ে ঠেকে না ঠেকে—আলগোছে কেমন যেন আকাশে উঠে যাচ্ছেন!

চলেছেন গান্ধি-ট্রিপ মাথায় রবিশঙ্কর মহারাজ। থালি পায়ে এসেছিলেন প্রচণ্ড এই শীতরাজ্যে। পশমের মোজা ও জ্বতোর আবরণেও আমাদের পা কনকন করে—মহারাজ এক জোড়া স্যাণেডল ধারণ কঁরেছেন শেষ পর্যন্ত পলিত-কেশর্গ্রুফ উনআশি বছরের যুবাবান্তিটি—পিছনে তাকাবার অভ্যাস নে ধার পায়ে চলেছেন। হেসে ছাড়া কথা বলেন না, গ্রুজরাটি এবং সামান্য হিচি মাত্র বলতে পারেন। সামনে-পিছে সর্বক্ষণের দুই অনুচর—অধ্যাপক শর্কঃ ও উমাশংকর যোশি। আমাদের কথা শ্বেন নিয়ে এ'রা মহারাজকে ব্রিঝা দেন, কথা ব্বে স্মিতহাস্যে মহারাজ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

চলেছেন সর্দার প্রী সিং। গান্ধিজী সর্দার বলে আহ্বান করেছিলে আর নামের সংগ্র আজাদ জুড়ে জন্মভূমি পাঞ্জাব তাঁর বীর্যবত্তার পরিচয় দিত গান্ধিজীর উপাধিটা নিয়েছেন তিনি, কিন্তু আজাদ নাম বাতিল। দীর্ঘ দে —বয়স হয়েছে, তা তিনি মানেন না। মানেন কী-ই বা! অমিত-শক্তি ইংরেজে প্রতাপ মেনেছেন কোন দিন? মেনেছেন সিপাহিসাম্ব্রী-ঘেরা কারাগারে কঠিন শাসন? ডিটেকটিভ উপন্যাসকে হার মানিয়ে দেয় এই মান ্বটির জীবন আন্দামানে চির-নির্বাসনে ছিলেন—বারীন্দ্র, উপেন্দ্র বন্দ্যো প্রমান্থ পারানে বিশ্লবীদের সংগে বিশেষ জানাশোনা। একদিন অকস্মাৎ উধাও আন্দামান थ्यक । वृष्टिश्व-मतकारतत वृ्जीनया घुष्टेन प्रमा-प्रमान्जरत-भूनिरमत मृ्दरे থেকে পৃথী সিং পিছলে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্থিতি হল রাশিয়া গিয়ে। অনেক দিন পরে ফিরলেন আবার দেশে—ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন, পাুলি পাত্তা পায় না। গান্ধিজীর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি পরামর্শ দিলে আঁত্রসমর্পণ করতে। তার পরে—ঠিক মনে পড়ছে না—আটকে রেখেছিল বো করি কিছু, দিন। বেরিয়ে এসে গান্ধিজীর সংগ্র তাঁর আশ্রমে রইলেন। কিন চলে গেলেন বছর কয়েক পরে—আশ্রমচর্যা মনের সংগে নিতে পারলেন না গান্ধিজীর সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অক্ষার রইল তব্র।

এমনি সব বিশ্লবী বীরদের নিয়ে আমি উপন্যাস লিখেছি, তাঁদের প্রণি বড় অনুরাগ আমার। এ সব খবর আমিই বলি, কিম্বা আর-কেউ বটে থাকবেন। কেমন একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সঞ্জো। খাওয়া সময়টা প্রায়ই এক টোবিলে বসতাম গলপগ্রজবের জন্য। শান্তি-সম্মেলনে মধ্যেই একদিন খাতা এগিয়ে দিলেন, নাম-ঠিকানা লিখে দাও। খাতা ফেরুপেয়ে হাতে গর্বজে দিলেন আবার। কিছু লিখে দাও ঐ নামের সঞ্জো লিখলাম—মহাবিশ্লবীকৈ প্রণাম।

পৃথী সিংকে দেখতে পাচ্ছি অদ্রে। শালগাছের মতো সরল সম্মত খাড়া হয়ে চলেছেন। একটা জিনিস শেখেন নি জীবনে—মাথা নিচু করা। र ঐ পাহাড়ে উঠছেন, সেঁ অবস্থায়ও নয়।

এমনি চলেছি ট্রেনের জঠর থেকে বেরিয়ে-আসা আগন্তুক দল। পথ সংক্ষেপ করতে পাকদন্ডীর পথ ধরেছি। দুর্গম পথ—বসে পড়ে জিরোচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে। চারি দিক নজর করি। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বিসপিল গতিতে উঠছে ঐ দলের পর দল। কতক আমাদের আগে চলে গেছে। কতক বা উঠে আসছে নিচে থেকে। পুরুষ আছে, মেয়ে আছে—একটা বাচ্চাও দেখতে পাচ্ছি সাত-আট বছরের। নানান জাতের মান্য—প্থিবীর কোন দেশের যে নেই, ঠিক করা শন্ত। পোশাক তাই বিচিত্র রকমের। ঝোপঝাপ ও শিলাখন্ডের আঢালে এই একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল, বেরিয়ে আসছে আবার পরক্ষণে।

অনেক কন্টে হাঁপাতে হাঁপাতে অবশেষে প্রাচীরের উপর ওঠা গেল। সণ্ত আশ্চর্যের সেরা বস্তুটি এখন এই পায়ের তলায়। চলো, এগিয়ে চলো—উণ্টুর দিকে ক্রমশ। প্রাচীর ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। তার পরে ঢালা হয়ে নেমে দুষ্টির আড়াল হয়ে গেছে। প্রহ্লাদ গারুমশায় বলতেন, দ্বাদশটি অশ্বারোহী –আমার তো মনে হল, বার্ডাত আরও দু-পাঁচটি সহ ঘোডদৌড হতে পারে এখান দিয়ে। ছাতের আলসের মতো বেশ-খানিকটা উ'চু পাঁচিল দু, দিকে—উত্তম ব্যবস্থা, নিচে পড়বার আশঙ্কা নেই। পাথরের উপর পাথর গে°থে করেছে এই কাণ্ড: উপরের দিকে সেই পাথর কেটে ইটের মতো পাতলা করে বসিয়েছে—মানুষের চলাচলে কণ্ট যাতে না হয়। এমনি টানা চলেছে—কত দূরে আন্দাজ কর্ম দিকি? পনের শ' মাইল। কখনো পর্বতশীর্ষ, কখনো বা নিন্দাতম অধিত্যকার অন্ধি-সন্ধি অতিক্রম করে। এ মহাপ্রাচীর তৈরি শরুর হয় খ্রুটের তিন্দা বছর আগে—সম্রাট অশোকের সম-কালে। পঞ্চাশ বছর লাগে শেষ করতে। সে কি আজকের কথা। কি করে সে আমলে অত উত্বতে তুলল এত পাথর! আর কি তাজ্জব দেখন-পাঁচিল গেথে দেশের গোটা সীমানা ঘিরে ফেলে দিল নোংগলদেন রুখবার জন্য। আমরা গর্-ছাগল ঠেকাবার জন্য বাগানের বেড়া দিই—সেই গোছের ব্যাপার আর কি।

আলিগড়ের অধ্যাপক ডক্টর আলিম—চাপদাড়ি, স্বন্দর স্বগৌর চেহারা। আলসেয় ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রানো ইতিহাস বলছিলেন তিনি। এত উদাম আর অধ্যবসায়ের মহাপ্রাচীর কি কাজে এলো শেষ পর্যন্ত? মোজ্গলদের ঠেকানো যায় নি, কুবলাই খাঁ এসে মহাচীনে দখল গাড়লেন। আর এখনকার ব্বগে পাঁচিল তুলে শ্ব্ব আটকাবো—হেন প্রস্তাব ভাবতে যাওয়াই হাস্যকর। মান্বের

পাখনা হয়েছে, আকাশে উড়ে উড়ে লড়াই। মেঘের চোরাগোশতা পথে যাতারাত। মহাপ্রাচীর কত নিচে মাটিতে মুখ গ্রেজে পড়ে কিক—এখনকার দিনে সে কিছু ধতবারর বস্তু নাকি? এত মানুষ মিলে এত বড় কাশ্ড করেছিল, কিছুই মুনাফা হল না কোন কালে। শুখু স্পত আশ্চর্যের একতম হয়ে রইল—স্থাপত্যের চুড়াল্ত নিদর্শন। দেশবিদেশের মানুষ এসে দেখে যায়—প্রত্ন তাত্ত্বিকের গর্বের জিনিস। প্রাচীরের উপর কতকগুলো ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল দেখলাম, গত লড়াইয়ের সময়—আকাশমুখী কামান বসানো হয়েছিল। দুশ্মিনিশেলন ঘায়েল করা হত। এখন সীমাহীন প্রশান্তি চারিদিকে—শুখু প্রাচীরের উপর ভাঙাচোরা পাথরের গাঁথনিতে সেই ভয়ঙকর দিনের সামান্য দাগ লেগে আছে।

দেশে থাকতে শ্রেনিছিলাম, জড়বাদী নতুন-চীন মহাপ্রাচীর ভেঙে তছনছ করেছে; পাথর খ্রুলে খ্রুলে দশ রকম কাজে লাগাচ্ছে। আরে সর্বনাশ বাটালি মেরে একটি ট্রুকরা-পাথর খসাতে যান দেখি! দশ রকম কৈছিয়তে তালে পড়বেন। প্রানো জিনিস নিয়ে এত দেমাক তামাম দ্বনিয়ায় আর কোজাতের নেই। বাঘিনী শাবক আগলে থাকে—প্রায় সেই অবস্থা। ধর্মকর্মের বড় ধার ধারে না, তা সত্ত্বেও দেখে আস্বন গিয়ে—এই নতুন আমলে হাজারে রকম কর্ম চাণ্ডলোর মধ্যে বে-মেরামতি বোদ্ধর্মন্দিরগ্রেলা ভারা বে'ধে রাজমিদি লাগিয়ে ঠিকঠাক করছে, অস্পন্ট প্রাচীন দেয়ালচিত্রে নতুন করে রং ধরাছে।

দেড় হাজার মাইল-জোড়া পাঁচিল, একট্খানি বস্তু নয়। তার উপর বয়সেও কত ব্বড়ো হল বিবেচনা করে দেখ্ন—প্রায় বাইশ শ' বছর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে কত শত বার, জনপদের উত্থান-পতন ঘটেছে। অতএব দশ-বিশ জায়গায় আপনি ভেঙে পড়তে পারে, সেটা কিছ্ নয়। ইচ্ছে করে ভাঙা হয়েছে গোটা কয়েক জায়গায় নতুন রেল-লাইন বসাবার প্রয়োজনে। মহাপ্রাচীর এখন আর চীনের সীমান্ত নয়। প্রাচীর পার হয়েও অনেক দ্র অবিধি চীনদেশ। নব জীবনের বার্তা ছ্বটেছে দেশের সর্ব অণ্ডলে—প্রাচীর ভেঙে রেললাইন বসিয়ে তারই পথ হয়েছে...

দলে দলে উপরে উঠে যাচ্ছে—আমরা দ্ব'জনে বসে পড়েছি এই ধাপের উপর। আমি আর বর্ধ মানের সন্তোষ খাঁ। সান্ত্রনাও আছে অবশ্য—আমাদের নিচে ঐ কত জন বসে বসে হাঁপাচ্ছে। অনেক দ্বে উঠোছ—যত উপরেই যাই, একই ব্যাপার—কি হবে মিছামিছি দেহযন্তটা খাটিয়ে? দিবিয় বসে বসে দিগ্বাগ্য মহাচীনের শোভা দেখা যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি উঠিক দিচ্ছে গাছপালার

ভেতর থেকে। রেল-লাইন এক স্বদীর্ঘ সরীস্পের মতো পাহাড়-জংগলের ভিতর এ'কেবে'কে শ্রেয়ে রয়েছে। শীতল গিরিবায়্ব সর্ব শরীর জর্ড়িয়ে দিয়ে গেল...

উচ্ছল কলহাস্য এক ট্করো। এক তর্নী লাফাতে লাফাতে উঠে এলো। ভারি স্কুলরী। অলকগুছে কপালের উপর এসে পড়েছে। এক রাশ বনফুল তুলে এনেছে পথের ধার থেকে। কি কোত্কে পেয়ে বসেছে—ঝুকে পড়ে ফুলের থোলো ঘোরাল সে আমাদের দু-জনের মুখের সামনে। আরতির সময় যেমন পণ্ডপ্রদীপ ঘোরায়। কোন্ দেশের মানুষ, কি ব্ভাল্ড, কিছু জানি নে—এর আগে চোখেই দেখিন মেয়েটাকে। বার কয়েক ফুল নেড়ে ভান দিক ঘুরে সিণ্ড় বেয়ে ধুপধাপ ছুটে বেয়ুল। সঙ্কোচের বালাই নেই—এ কেমনধারা উল্লাসিনী গো! ছুটতে ছুটতে নাচতে নাচতে চলে গেল। প্রাচীরের চুড়ায় চুড়ায় সন্ধারিণী অপরুপ এক বিদ্যুল্লতা।

পরে আরও দেখেছি তাকে। কনফারেন্সের মধ্যে দেখতাম শান্ত আচপল মৃতি। একমনে বক্তৃতা শ্বন্থ কদাচিং নোট নিচ্ছে কপোত-আঁকা সব্জ্ব পকেট-বই খ্লে। সাংস্কৃতিক কমিশনেও দেখেছি—রাত তিনটে বেজে গেছে, সদস্যেরা উসখ্স করছেন আসর ভেঙে ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু বিতর্ক শেষ হবার আশ্ব সম্ভাবনা দেখা যাছে না। মেয়েটা দ্বটি আঙ্লে আঙ্বরের থোলো থেকে ফল ছি'ড়ে ছি'ড়ে আলগোছে গালে ফেলছে, আর পাশের লোকটির সংজ্য চাপা গলায় কি আলোচনা করছে। লোকটি তার ন্বামী—খবরের কাগজ চালান এবং কিছ্ব কিছ্ব সাহিত্যুচর্চা করেন। পরে এক সাহিত্যুক কনফারেন্সে খ্রেভাবসাব হর্মেছিল ভদ্রলোকের সংজ্য। ন্বামী-স্ত্রী জোড়ে এসেছেন। পিকিন ছাড়বার আগের দিন ক্ষিতীশ আর আমি বাজার ঢ্বুড়িছ—ঐ দম্পতির সংজ্য দিবাং দেখা। ভদ্রলোক নিয়মমাফিক স্ত্রীর সংজ্য পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটা নিঃসংশয়ে ভুলে গেছে মহাপ্রাচীরের উপর আর একদিনের ক্ষণ-চাপুল্য। পিকিন থেকে ও'রা দেশে ঘরে ফিরছেন না, জোড় বে'ধে এখন ইউরোপে চললেন। এদেশ-সেদেশ ঘ্রে হু মারবেন অবশেষে ভিয়েনা-কনফারেন্সে।

দেখাশ্বনোর পাট চুকল, আর নয়—নিচে নেমে সবাই এবার স্টেশনে গিয়ে জ্বটব। আপন মনে ফিরে চলেছি আমি। প্রথর রোদ, বেশ কণ্ট হচ্ছে। পথ সংক্ষেপ হবে বলে জগালে ভরা স্ক্রিপথে এসে পড়েছি। একলা। এদিক- ওদিক তাকাই। উপরে ও নিচের দিকে সঞ্গীদের নিস্তা যাচছে। কোন-একটা দলে গিয়ে জোটা কঠিন নয়। কিন্তু প্রয়োজনই বা কি ? পথের আন্দাজ হয়ে গেছে—স্টেশনে ঠিক গিয়ে পেশছব, হয়তো বা ঘ্রপথ হবে একট্-আধট্। সে এমন কিছু নয়।

কিন্তু তৃষ্ণা পেয়ে গেল যে! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। এক ঢোক শীতন জল—পথ চলা নইলে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

আঃ, মিলে গেছে! বাঁক ঘ্রেই দেখি কলম্বনা ঝরণা। কপোত-চক্ষ্র মতো নির্মাল জল বনান্তরাল হতে বৈরিয়ে উপল-বিছানো খাতে লাফিয়ে পড়েছে, তার পরে ধীর বেগে বয়ে চলেছে সঙকীণ ধারায়।

কোন অলক্ষ্য-দেবতা অবস্থা ব্বে মিলিয়ে দিলেন। নেমে যাচ্ছি ঝরণার দিকে। দৌড়ানো বলা যেতে পারে। আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করে ঈশ্সিত জলের ধারে এসে পড়েছি, অঞ্জলি ভরে জলও তুলেছি—

চিৎকার এলো, কে যেন হ্রুমিক দিয়ে উঠল কোথা থেকে। চমক লাগে। হাত কে'পে অঞ্জলির ফাঁকে জল পড়ে যায়। না, মনের ভুল নয়—ছুটে আসে একটি লোক—চে'চাচ্ছে, কথা ব্রুতে পারি না তাই প্রবল বেগে হাত-মুখ নেড়ে মানা করছে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ—দোভাষি কিম্বা আমাদের চেনা-জানা কোন প্রাণী নয়।

"অবাক হয়ে আছি। কেন এমন করে? বিদেশ-বিভূ\*ই জায়গা—রীত-প্রকৃতি কিছু বৃথি না এদের। লোকটা একেবারে গায়ের কাছে এসে ইসারা করছে তাকে অন্যুসরণ করতে। কি মতলব কে জানে! হত⊕ব হয়ে পিছু পিছু চলি।

রেল-লাইন অর্বাধ নিয়ে এলো সংগ্য করে, আঙ্বুল দিয়ে দেখিয়ে দিল স্টেশনটা। সহসা হাত বাড়াল বন্ধ্বের ভাবে, সেকহ্যান্ড করে ফিরল বনপথ বেয়ে। ভারি রহস্য তো! হাঁ করে চেয়ে আছি যতক্ষণ না সে নজরের আড়ালে গেল।

স্টেশনে সকলে কলরব করে ওঠেন, একা কোন দিকে কেটে পড়েছিলেন ? ট্রেন ছাড়বার সময় হল।

তৃষ্ণা মেটাই তো সকলের আগে! সাদামাঠা জল চাইলাম, দিল এনে বোতলের মিনারল ওয়াটার। মন্দ কি! ঢক-ঢক করে প্রুরো গ্লাস গলায় ঢেলে স্কুথ হয়ে ব্তুন্তি নিবেদন করলাম।

পাগল বোধ হয় লোকটা!

দোভাষি বলে, কি সর্বনাশ! ঝরণার জল খেতে গিয়েছিলে—জলে হয়তো বিষ।

মুখে এক ধরনের হাসি, ঘ্ণা উপছে পড়েছে সেই হাসিতে। বলে, এক ফোঁটা তেন্টার জল—তা-ও নির্ভায়ে মুখে দেওয়া যায় না শয়তানির ঠেলায়।

জল না ফর্টিয়ে খায় না এ-তল্লাটে। স্বাস্থ্য ব্যাপারে কড়া নজর—এটা কিন্তু ঠিক সেইজন্যে নয়। আমেরিকান গৈন্য কোরিয়ায় জীবাণ্-বোমা ফেলে গেছে। কিছু কিছু এ দিকেও না পড়েছে, এমন নয়। এখানে-ওখানে যে-কয়েকটার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বাইরেরও থাকতে পারে। পদে পদে তাই এত সতর্কতা। বিদেশি মান্য—আমি তো অত শত জানিনে—চাষী লোক চাষ ফেলে সামাল করতে এসেছিল তাই।

স্পেশ্যাল গাড়ি চলল আবার পিকিনম্থো। খাবার পরিবেশন করে গেল টেবিলে টেবিলে—পরিবেশকদের হাতে দস্তানা, নাকে-মুখে কাপড়ের ঢাকনি। (মোটর-ড্রাইভারদের এর্মান দেখেছি। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরছে—ধ্লোর ভরে তাদেরও নাকম্খ ঢাকা) অপারেশনের সময় ডাক্তার-নার্সদের যেমন দেখে থাকি। কামরা ঝাঁট দিয়ে যাছে কিছু সময় অন্তর। একবার লাউড-স্পীকারে বলল, কাচের জানলাগ্লো খ্লে দাও—বাইরের বাতাস চলাচল কর্ক। কর্মাচারী মেয়েগ্লো জানলা খ্লেতে লাগল, আমরা সাহায্য করি। আবার এসে তারের কবাট ফেলে দেয়, মাছি আর ধ্লো যাতে না ঢোকে। বীজাণ্-যুদ্ধের ব্যাপার বাদ দিয়েও তামাম জাত অতিমান্তায় স্বাস্থ্য-সজাগ হয়ে উঠেছে। প্রায় ছাইংমাগীর্য অবস্থা।

একজন প্রশ্ন করলেন, ছিং-লুঙ-ছাও স্টেশন কত মাইল পিকিন থেকে? জানি নে তো—

তবে সমস্ত দিন ধরে কি লিখলেন মশায়? ট্রেনে আর স্টেশনে লিখলেন, পাঁচিলের উপর বসে বসে লিখলেন—এই সামান্য কথাটার খোঁজ নিলেন না কারো কাছ থেকে?

ভূল হয়ে গেছে দেখছি। তা না-ই বা থাকল আমার লেখায় হিসাবপত্রের ফিরিস্তি!

শৈলেন পাল ওদিকে ধমকাচ্ছেন। এ কি হল! সিগারেটে প্রভিয়ে ফেললেন চেয়ারের চাদর। লঙ্জার কথা সতিয়। সামান্য সিগারেটটাও কারদামাফিক ধরিয়ে টানতে পারি নে। তার উপরে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি এত দেশের এতগ্নলো মান্বযের দিবসব্যাপী সানিধ্যে। বহু তীর্থনদীর বিচিত্র সঙ্গমে আকণ্ঠ মণন হয়ে আছি, অত শত হুঃশ থাকে না।

মতামত চাইতে এলো রেলগাড়ির পরিচালনা সম্পর্কে। আরো কি রকম উন্নতি হতে পারে, সেই পরামর্শ যদি দিতে পারি। লিখতে দিচ্ছে একটা করে ছবি-আঁকা মনোরম কাগজ। না লিখে পকেটে প্রুরতে লোভ হয়। কিন্তু এতগুলো চোখ!

লিখলাম, তোমাদের সংখ্যে আজকের এই মধ্বর ভ্রমণ চিরকাল আমার মনে থাকবে।

## (\$8)

পরের দিন। ডেলিগেট-সভা চুকল তো সাংস্কৃতিক সভা। মান্য এত বকতেও পারে! সেই আটটার মৃথে জলযোগ সেরে এসে রসেছি, তারপর থেকে এই চলেছে। এত ধকল সইবে তো কলম-পেশার নির্বাক কাজ নিয়েছি কেন? অন্তত একটা হাফ-নেতা হওয়া কি যেতো না! সে পথ মাড়াই নি—এবিন্বিধ মীটিং করা এবং তৎপরে খবর-ছাপানোর জন্য কাণজন্তয়ালাদের তোয়াজ করতে হবে, এই ভয়ে। তবে বিদ্যে এবং র্চিজ্ঞান ভিছ্ম বৈশি হয়ে গেছে নেতা হওয়ার পক্ষে, এমন কথাও আপনারা অবশ্য বলতে পারেন।

সে থাকগে। মনে মনে এতক্ষণ ধরে এক ভীষণ সংকলপ ভে'জে নিয়েছি। রাস্তায় হাঁটব, যতত ঘুরে বেড়াব। জীবনে ঘেলা ধরে যায় ঐ এক এক ফোঁটা ছেলে-মেয়েগুলোর জনালায়। ক্ষুদে অভিভাবক হয়ে বুড়ো বুড়ো নাবালকদের থবরদারি করে বেড়াবে। নিতান্ত অবোধ যেন আমরা এক-একটি, কিছু বুঝি না সংসারের—কোথায় কখন গোলমাল ঘটিয়ে বিস, সেই ভয়ে সদা তটস্থ। আয়েসের সুধা-তরঙগে হাব্ডুব্ খাচ্ছি—দাও না বাপ্ব গোলমালের চোরাবালিতে একট্বখানি পা ঠেকাতে। হোক না একট্ব পথের গণ্ডগোল—এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াই, ঠকেই আসি না হাজার কয়েক ইয়ুয়ান সত্তিদা করতে গিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছি মনে মনে—'পুরণ্ডা পাপে সুধ্যে দুব্যে পতনে উপ্থানে

মান্য হইতে দাও তোমার সন্তানে'—তা বিশ-বাইশের গরবিনী ঐ মা-জননীরা বুঝবে সেকথা!

মরীয়া আজকে, পালাবোই। তোমাদের বিনা মাতব্বরিতে বহাল তবিয়তে বেড়াতে পারি, প্রমাণ করে ছাড়ব। ক্ষিতীশ দ্ব'দিন ধরে একটা টাইয়ের কথা বলছে, নিজেরাই টাই কিনে চোথের উপর মেলে ধরব, কেমন—পারি না যে?

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। থ্যুতু ফেলতে বাইরে যাচ্ছি এই আর কি! ক্ষিতীশের দিকে চোখ টিপে এসেছি। অনতিপরে সে-ও এলো।

নিচের তলায় মীটিং, এই বড় স্ব্বিধা। অধিক আগল পেরোতে হবে না। বড়-দরজা পার হতে পারলেই লন, এবং তার পরেই রাস্তা। লনেও বিপদ্ থাকতে পারে। কিন্তু এই দেড় প্রহর বেলায় সকলেই প্রায় মীটিঙের তালে ব্যস্ত—স্কুং করে লনট্বকু পিছলে যাওয়া যাবে না, তবে আর বড়-বিদ্যার কি শিখলাম এতদিনে!

আঃ, করো কি ক্ষিতীশ! তাকিও না কোনদিকে—ঝ্প করে বসে পড়ো সোফার উপর।

দোভাবি ছাত্র একটি আসছে। না, আমাদের দিকে নয়; আমাদের সন্দেহ করেনি। এমনি শব্দিকত মন—সি দুরে মেঘ দেখলে অণ্নিকান্ড বলে ভাবি। সি ড়ি বেয়ে ছোকরা তরতর করে উপরে উঠে গেল। চলে যাক একেবারে দুর্ঘির আড়ালে। আমরা বাপ্য নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে বসে আছি। দুর্ঘ বুন্দিধ কিছু নেই, জিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আবার মীটিং-ঘরে।

গেছে চলে তো? এখন এগারোটা। একটার লাও—পাক্কা দ্ব-ঘণ্টা। কাছে-পিঠেই একটা বাজার লক্ষ্য করা গেছে—মরিশন স্ট্রীটের উপর। বাজার দ্বুঁড্বো, চলো—

কি আনন্দ! পায়ে হে'টে বেড়ানো পিকিনের রাদতায়—মোটরের গতে বিসে নয়। পিকিনের পথের ধ্লো লাগছে পায়ে। পায়ে নয়, জৢতোর তলায়। আর ধ্লোই বা কোথা—ধ্লো কি থাকতে দিয়েছে কোন খানে? যা-ই বল্নে, এ-ও এক রকমের ব্যাধি। ধ্লো-ময়লা মশা-মাছি নিয়ে শ্রচিবাই। আমার সেজ-খ্রিড্মার মতো— সর্বত্র গোবর লেপে তিনি নির্ভাবনা হতেন।

চলেছি। লোকে তাকাচ্ছে আমার দিকে। উৎসাহী কেউ কেউ পিছ্ব নিচ্ছে। একবার দাঁড়িয়েছি পথের পাশে দোকানের জানলায়। পিছন ফিরে: একবার ওদের দিকে তাকাই, একবার বা নিজের দিকে। ফরসা মান্যদের মধ্যে দেহবর্ণ আরও যেন ঘন দেখাছে। কৃষ্ণের বেদনা, আপনাদের মধ্যে যাঁরা গোরাণ্য আছেন, ব্রুবতে পারবেন না। চার্-দার কথা মনে পড়ে। ফড়খেলা হছিল যশোরের এক মেলায়—চার্-দা ইম্কাপনের উপর এক আনা ধরলেন। হল না, গাঁটি অন্য ঘরে। আনিটা বাজেয়াম্ত করে ফড়ওয়ালা বলে, ফরসা—। তার মানে, ঐ ঘর ফাঁকা—গাঁটি পড়ে নি। চার্-দা তৎক্ষণাৎ আর এক আনা বের করে সেই ঘরে রাখলেন। বলেন, আর একবার বলো ভাই ফরসা। পাওনা হলেও চাইনে। আমার দিকে চেয়ে 'ফরসা' আজ অবধি কেউ বলে নি।

দ্বতপদে হাঁটছি। ভিড় পিছনে ফেলে এগিয়ে উঠব। হাঁটা আর বলি কেন, দোড়ানো। ক্ষিতীশের কোট-প্যান্ট্ল্ন—গণ্গাজলের ছিটার মতো ঐ পোশাক-মাহাজ্যে তার কালো রঁঙের পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। গায়ে চাপিয়েছ কি সাহেব। দরে থেকে সে হাঁক পাডছে, দাঁডান—

দ্র্ণভিয়ে মরি আর কি ভিড়ের ঠেলায়! মানুষ-চলাচল বন্ধ হবার জোগাড়
—দ্রীফিক-প্র্লিশ শেষটা থানায় নিয়ে তুল্বক! মহাকালের মতো চলতেই হবে
আমার, থামা চলবে না। সাহেব হয়ে পথে বেরিয়েছ, ভাগ্যবাল তোমরা—
হেলতে দ্বলতে ইতি-উতি দেখে শ্বনে গজেন্দ্র-গমনে এসো।

নতুন বিপদ। একদল সৈন্য ওদিককার পথ ধরে মরিশন স্ট্রীটে পড়ছে। পথ আটকে গেছে, ওদের লাইন শেষ না হওয়া অবধি এগোবার উপায় নেই। গতিশাল ভিড়টাও থমকে দাঁড়িয়েছে আমার সঙ্গো। সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে থ্ব সম্ভব আসন্ন উৎসবের মহড়ায় চলেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশি দ্রুণ্টব্য এখন আমি— আমারই উপর সমস্তগুলো চোখ। উপায় ?

চতুর্দিকে দেখে নিলাম এক নজর। সৈন্যেরা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—পথ খালি হবার আশ্ব সম্ভাবনা দেখিনে। বড় দোকান একটা। অক্লে ভাসমান—তৃণ কি মহ্নীর্হ বাছবিচারের সময় নেই। যা থাকে কপালে—কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। আপাতত নিরাপদ তো বটে!

আইয়ে বাব্ৰজি—

কি আশ্চর্ম ! জাত-ভাইয়ের গলা—হিন্দি জবানে বলছে। কি আনন্দ যে হল ! ইচ্ছে করে, আধব্বড়ো মানুষটাকে কাধে তুলে নাচাই।

বলে, বের্মল আমার নাম। ঘর সিন্ধ্দেশে। জমিজিরেত-ঘরবাড়ি সমস্ত এখন পাকিস্তানে। আপনারা আসছেন, কাগজে দেখতে পাছি। তা মশার, আমরা প্র্টিমাছ—অত বড় মছেবে মাথা সেংধ্বতে তয় পাই। জানি, এসেছেন যখন— পায়ের ধ্লো একদিন পড়বেই। চিনে চিনে ঠিক এসেছেন।

এসেছি কিন্তু না চিনেই—

বের মল মুখ খিচিয়ে উঠলেন।

দেখন তাই। চিনবার কোন উপায় রাখতে দিল কি? দেশের মান্বের মন্থ দেখতে পাইনে। কালেভদ্রে কেউ যদি এসে পড়ে—সেই জন্যে ধরাপাড়া করলাম, বাপ্র হে, তোমাদের চীনে হিজিবিজি কে ব্রুবে, সাইনবোর্ডখানা ইংরেজিতে লিখিয়ে দি—'ইন্ডিয়ান সিল্ক সপ'। তা বিদেশি হরপ চীনামানবের চোখে পড়লে এদের মহাভারত অশ্বদ্ধ হয়ে যায়। সদর জায়গায় চীনা ছাড়া আর কোন লেং থাকতে দেবে না। এমন গোঁড়া বামনাই দেখেছেন, মশায়, ভূভারতে?

বটে তো! পথে ঘাটে এ ক'দিন যত লেখা দেখছি সমস্ত চীনা। গোটা চার-পাঁচ ক্ষেত্রে কেবল চীনার সংগ্র একর রাশিয়ান দেখেছি। চারটে কি পাঁচটা পোস্টারে—তার অধিক হবে না। নিজের ভাষা ছাড়া আর-কিছ্ লোকের নজরে আসবে না—এ কিন্তু গোঁড়ামি। আমরা কত দরাজ, বিবেচনা কর্ন তা হলে। এই কলকাতা শহরে, কিঞ্চিং উধর্ম্খ হয়ে পাদচারণা কর্ন, বিশ্বভ্বনের যাবতীয় বর্ণমালা মিছিল করে দেখা দেবে। মানি, প্রানো জাত তোমরা, অতি-প্রানো সংস্কৃতি—ঐশ্বর্ষবান তোমাদের সাহিত্য। তা আমরাও কম হলাম কিসে? অত ঠেকার আমাদের নয়।

পরে আরও এক নম্না দেখেছিলাম, পিকিন ছাড়বার ম্থোম্থি সঁময়টা।
শান্তি-সম্মেলন চুকে যাবার পর যতাদন ছিলাম, শ্ব্যুমার মেলামেশা—ভাবের
লেনদেন। আমাদের সাহিত্যিকদের কয়েকজনকে নিয়ে একট্যুথানি বৈঠক
হচ্ছিল। সামান্য ব্যাপার—জন আন্টেক সাকুলো, তন্মধ্যে দ্-জন ও'দের। ও'রা
বলছেন চীনা ভাষায়, দোভাষি ইংরেজি করে ব্রিঝয়ে দিছে। একটা জিনিষ
ঠিক বোঝাতে পারছে না দোভাষি, লাগসই কথার জন্য হাতড়াছে। বক্তা ট্রক
করে জর্গিয়ে দিলেন কথাটা। তবে তো মাণিক, জানো তোমরা ইংরেজি, ভাল

রকমই জানো—এ ধকল দিচ্ছ কেন ? মারফতি ক্রী না বলে মুখোমুখি চালাও তবে ইংরেজি।

সে হবার জো নেই। চীনা সাহিত্যিক চীনভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভাষায় কথা বলবে—কেন, ও'দের ভাষা-সাহিত্য কম জোরের হল কিসে? মুখের বর্বল কারো থাতিরে ভিন্ন দেশের চেহারা নেত্যা—গরজ থাকে, তোমরা ব্বে নাও তর্জমা করিয়ে। আমাদের মওলানা আজাদেরও ঠিক এই রীতি। উদ্বিছাড়া অ-কুলীন কোন ভাষা জিভের ডগায় ঠাই দেন না।

আর, আমার কথা বলা যায়—মানুষটা আমিই বা কম কিসে? ধ্তিপাঞ্জাবি পরে এই যে লোকের দৃষ্টিশ্লের খোঁচা খাচ্ছি, পোশাকের এমন-অমন হলে তো হাঙ্গামা ছিল না। হবার জো নেই—আত্মন্তরিতা। বাঙালি মানুষ বাইরের দেশে এসেছি তো বাঙালি হয়েই ঘ্রব। গরজে ভোল বদীলাতে হলে সাহেবেরা আমাদের দেশে, অন্ততপক্ষে সামাজিক ব্যাপারে, ধ্বৃতি পরবে নাকেন?

বের্মল বলছিলেন, শেষ অবধি কথা হল ভারতের পতাকা আঁকা থাকবে আমার দোকানের মাইনবোর্ডের উপরে। আমতা-আমতা করে ওরা রাজি হলেন—ভারত-দ্তাবাস থেকে যদি কিছু না বলে। তারা কি বলবে! দ্তাবাস গুলোই আমার খন্দের—নানান দেশের ওরা আছেন বলেই কায়কেশে টিকে আছি। তাই চক্রধারী ফ্লাগ রয়েছে দোকানের সাইনবোর্ডে, আর এক শাড়ি-পরা মেরে আঁকিরে রেখেছি দরজার পাশে। কিছুতে কিছু হয় না, কে দেখে এত খুটিনাটি নজর করে? এই আপনাকে দিয়েই বুঝুন না!

ক্ষিতীশ চ্বকৈছে আমার পরেই। এখানেও টাই মজনুত শহুত রকমের। কর্মচারীরা চীনা—তাদের একজন দেখাছিল। বের্ন্নল তিন লাফে সেখানে গিয়ে পড়লেন। গোটা চারেক বাক্স বাতিল করে টাই বের করলেন একটার ভেতর থেকে। মেলে ধরে বললেন, দেখন তাকিয়ে—আসল আমেরিকান চিজ। প'চিশ হাজার। কাঁইকুই করবেন না, দিল খুলে গলায় বে'ধে নিন। দেশের মান্য—দুটো পয়সা কম নেবা তো বেশি নয়।

ক্ষিতীশ ন্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, কিন্তু অন্য জায়গায় আলাদা দর দেখে এলাম। ঠিক এইরকম জিনিষ্ট তো!

বের্মল হেসে ওঠেন।

আরে মশায়, চাঁদ বাঁকা আর তে'তুলও বাঁকা। তামাম পিকিন দুঁড়ে হেন বস্তু আর একটি মিলবে না। পাবেন কোথা? বাইরের আমদানি বন্ধ— অতি-দরকারি জিনিষ ছাড়া আনতে দেবে না। নিজেরা যা বানাচ্ছে, তাতেই চালিয়ে-চুলিয়ে নাও। দর বাঁধা—আমদানি কম বলে যে দুটো পয়সা চড়িয়ে দেবেন, সে জাে নেই। বিদেশি মালে তব্ শতকরা তিরিশ অবধি মুনাফা দেয়, ওদের ঘরের জিনিষের উপরে খ্ব বেশি হল তাে বারাে। খরচখরচা কষে সরকারি লােক দর ঠিক করে দিয়ে যায়; সেই দর সেটে রাখাে মালের গাায়ে। খন্দের সেজে ওরাই আবার ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে, সাঁটা দরের হেরফের হল কিনা তদারক করে যায়। বলেন কেন, নিকুচি করেছে পােড়া দেশের ব্যাপারবাণিজ্যের!

বের্মলের এক কনিষ্ঠ আছেন, তিনি এসে জমেছেন। ফোড়ন দিচ্ছেন . মাঝে মাঝে।

ঐ যে তিরিশ পার্সেন্ট—সে-ও কেবল কানে শ্বনতে। স্টেট বারো পার্সেন্ট ট্যাক্স টেনে নৈয় ওর থেকে, কত থাক*ে* তবে হিসেব কর্ন। চলে ?

সহসা গলা নামিয়ে বলেন, বা া মাল বলে আমাদের সংগ্য হিসেবের খুব কড়াকড়ি করতে পারে না—এই া। আপন লোকের কাছে ঢাকাঢাকি কি— সামান্য হলেও আছে কিছ্,। কিল্তু নতুন মাল আসতে দেবে না—তা হলে ব্যবসা আর ক'দিন?

বের্মল বেজার মুখে বললেন, প্রানো জিনিষ কটা কেটে গেলে—বাস, হাত-পা ধুয়ে ঘরমুখো জাহাজে ভাসব। ঘরই বা কোথায়, বেড়াবো আপনাদের দিল্লি-কলকাতার পথে পথে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। রকমারি সিল্কে ঘরের ছাত অবধি ভরতি।—
এই পর্বতপ্রমাণ সংগ্রহ কয়েকটা জিনিষ বলে উল্লেখ করে বের্মল দীর্ঘাবাস।
ফেললেন।

ভাবনা কিসের? আপনাদের এই মালের কাটান দিতেই তো কলি কাবার—
কনিষ্ঠ বললেন, এ আর দেখছেন? একেবারে নিস্য মশার আগের তুলনার।
পাশের ঐ দোকান, ওটাও আমাদের ছিল—এই দোকানের লাগোয়া। ভাড়া দিয়ে
দিয়েছি। এ বাড়ি নিজম্ব আমাদের। মেয়েছেলেরা উপরে থাকে, নিচে
দোকানপাট।

বের মল বলেন, পঞাশ বছরের দোকান, এক-আধ দিনের নয়। আমি নিজেই পিকিনে রয়েছি তিরিশ বছর। হাজার হাজার চীনা, বিবেচনা করে দেখন, আমার দেশে ভাত করে খাচ্ছে। আর এই এত বড় শহরে গোটা পাঁচ-ছয় ভারতীয় দোকানের সমৃত গেছে—শেষ আমিও যাই যাই করছি। তখনই মশার আঁচ করেছিলান, চিয়াঙের দল খেদিয়ে এরা যখন এসে পড়ল। ভায়াকে বললান, একেবারে ছেড়েছনুড়ে যাওয়া ঠিক হবে না—কাঠামোটা ঠিক রেখে ওদের ভাব-সাব বন্ধতে লাগো। স্বদেশের হাল দেখে আসিগে আমি। ইটখোলা করলাম আপনাদের কলকাতার কাছে সোনারপ্রের। ব্যবসা জমে যায় তো সবস্ধে দেশে গিয়ে পড়ব ঝাড়া মেরে এই ছাঁচড়া কারবারের মন্থে। তা গেরো খারাপ মশায়! চোতমাসে এমন বিভিট—খানা খাড়ে ইট বানিয়েছিলাম, কাঁচাইট গালে গিয়ে সে খানা সঙ্গে সঙ্গে ভরাট। ইটখোলা তোবা করে আবার জাহাজে চড়লাম। প্রন্মানিষক হয়ে পড়ে আছি।

দেশের মান্য পেয়ে মনের ব্যথা খ্লে বলছেন। আমাদের সমবেদনা হওয়া উচিত, আর হচ্ছেও তা। তব্ এক জায়গায় বসে কাঁহাতক এক কাঁদ্নিন শোনা যায়? চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসেছি,—অনেক কোঁশলের একট্বখানি ছন্টি। তা বেশ তো—জানাজানি হয়ে গেল, আসা যাবে আবার। আছি এইনো বেশ কিছ্বিদন—কতবার আসব! গরজও আছে। অনেক দিন ধরে আছেন—চীনের সঠিক থবর নিতে চাই আপনাদের কাছে। দ্ব'-পাঁচটা এখানকার হালকা জিনিষ নিতে চাই দেশের বন্ধ্বান্ধ্বের জন্য—কেনাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয়, একশ' বার্র। আত্মীয়জন ভাববেন আমাদের। যা যখন দরকার

পড়ে। দোকান বন্ধ থাকে তো ঐ পাশের দরজায় বোতাম টিপবেন। উপরে থাকি সকলে। একদিন খেতে হবে কিন্তু আমাদের বাড়ি, সবাইকে পায়ের ধ্লো দিতে হবে। এত জনকে একসঙ্গে পাওয়া ভাগ্যে হয় না তো কখনো! দ্-ভাই ফ্টপাথে নেমে এসে যে-দরজায় বোতাম টিপতে হবে, দেখিয়ে দিলেন। ঠিক ব্রুতে পারি নে, কেন নিতান্তই চলে য়েটে হবে এ দের। বিদেশি সিল্ক ও অন্য বিলাস-দ্রুব্যের আমদানি বন্ধ করেছে, আজকের দিনে তিলমাত্র অপচয়ের উপায় নেই সেইজন্য। তা অন্য সকলের মতো চীনা কাপড়ের কারবার ধরলেই তো হয়! মনটা ভারাক্রান্ত হল—বাঁধা দোকান ছেড়ে দিয়ে সেই তো হাজার-লক্ষ উন্বাস্ত্র দলে ভিড়বেন। এমনধারা ব্যবসা জমিয়ে নিয়ে বসবেন, সে অনেক কথার কথা। কিছু গুহা ব্যাপার আছে হয়তো, পয়লা দিনে ফাঁস করেন নি। শুনে নিতে হবে। সরকারি তরফের মান্য আমাদের ঘরে থাকেন—তাঁদের উল্টো-ভাবনা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের কথাও শ্নতে হবে বই কি!

আবার ভিড় জমছে। তা হোক, মতলব ঠাউরে ফেলোছি এবার। পালাবো না—মানুষ ওরা, বাঘ-ভালুক নয়। আর এই ফাঁক রেখে চলার দর্নই মানুষ শেষটা বাঘ-ভালুকে দাঁড়ায়।

এসো—ভাই সব, এসো এগিয়ে—

থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন নিজেই চলে যাই ওদের মধ্যে। কাঁধে হাত চাপিয়ে দিলাম একজনার। অবাক হয়ে গেছে। আর এতদিনে সর্বসাকল্যে একটি চীনা কথা রপত করেছি—সেটা ছেড়ে দিলাম এই মওকায়। ইন্দ্র—অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় আমি। কি মোক্ষম কথা রে বাপ্র, মড়া বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র! সকলের মুখে সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক হাসি। ভারতীয় আমরা—বুদেধর দেশের মানুষ। অন্য দেশের মানুষ ওদের ভাষার 'হু' অর্থাৎ বর্বর: কিন্ত ভারতের মান, ব হল 'থিয়েন-ঢু' অর্থাৎ স্বর্গের বাসিন্দা। আজকের নয়—এ কথা পুরোনো কাল থেকে চলে আসছে। ইংরেজ টুটি চেপে আছে তারও মধ্যে চীনের সেই বড বিপদের দিনে আমাদের মেডিকেল মিশন তাবং দেশের ভিতর সেবা করে বেড়িয়েছে। অর্ধাশনে থেকেও দর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়েছি। তামাম দ্বনিয়া একঘরে করলেও আমরা এবং আঙ্বলে-গণা-যায় এর্মান কয়েকটা দেশ ইউনো-য় লড়ে বেড়াচ্ছি নতুন-চীনের হয়ে। শক্তির দাপটে ভয় পাইনে, ঐশ্বর্ষের হাতছানিতে লোভাতুর হইনি—চিরকালের কুটুন্বের পাশে সহজ আসনটি নিয়ে বর্সোছ। তা কুট্রন্দিবতা ওরা মেনে নিল ঐ একটি মাত্র কথায়; পথ-চলতি নগণ্য মানুষ হলেও সবাই ভাসা-ভাসা রকমে জানে, ভারত ভাল লোক—নতুন-চীনের পরম বন্ধ।

দ্ব'টি প্রাণী—আমি আর ক্ষিতীশ—একা-একা যাচ্ছিলাম পিকিনের পথে।
দেখ, দেখ, কতজনে এখন আমরা! গা ঘে'সে চলেছে, আমার আলোয়ানের
প্রান্ত তুলে ধরে কাশ্মীরি কাজকর্ম দেখছে। বাজারের ভিতর ঢ্কব এবার—
হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা। গভীর আবেগে হাত নেড়ে দিয়ে নতুন বন্ধ্রা
বিদায় নিল।

কোরিয়ার লড়াই কর্তাদন ধরে শ্নছি। কত্টাকু দাগ পড়েছে মনে! কাছাকাছি এসে পড়ে এখনই কিঞ্চিৎ মাল্ম হচ্ছে। সেই যে মহাপ্রাচীরের নিচে ঝরণার জল খেতে দিল না—হায় রে, তেন্টার জলট্যুকুও হতভাগাদের নির্বিচারে মুখে দেবার জো নেই!

কোরিয়া থেকে সদ্য-ফিরে-আসা একজনে আজকে বর্ণনা দিচ্ছেন। মনিকা ফেলটন—ব্টিশ মহিলা। এর আগে আরও একবার িরেছিলেন দল বে'ধে। রণবিধন্দত কোরিয়া দ্ব-দ্বার নিজের চোথে দেখে ক্রান্টেন। পানের মাস আগে সেই প্রথম বারেই দেখেছেন ধনংসের ভয়াবহতা। শহরে একটা ইমারত আদত নেই। খাড়া রয়েছে হয়তো একটা থাম কি একট্বর্খান দেয়াল। এক এক ট্বরুরা নম্বার রয়ে গেছে, আগে কি ছিল তার থেকে কিছু কিছু আন্দাজ করা চলে। ঐ যেমন দেখে থাকেন, মাটি কাটার সময় এক একটা ঢিবি রেখে দেয়, মাটির পরিমাণ হিসাব হবে বলে। ঐ সব নম্বা ইছ্যা করেই রেখেছে কিনা, কে জানে! যে সর্বজনে দেখ্ক তাকিয়ে তাকিয়ে! এবং নিঃসংশয়ে ব্রে নিক—মারবার, পোড়াবার, গ্রেড়াগর্ড়ো করে ভাঙবার ওদতাদি কি প্রকার স্বসভা মান্বের! অতএব দ্বর্বল জাতিব্দদ, 'যাহা পায় তাহা খায়, যাহা শোনে তাহা করে' এবিন্বিধ প্রথম ভাগের স্ব্বোধ গোপাল হও। ঘাড় তুলতে গিয়েছ কি মারা পডেছ।

তব্ শ্নন্ন, তাজ্জব ব্যাপার। ফেলটন বলতে লাগলেন, ধ্মকেতুর মতো আকাশে উঠে দুশমন যখন তখন আগন্ন বৃষ্টি করে যাচ্ছে, কিন্তু মান্য্যে আর ভয় পায় না। গা সহা হয়ে গেছে। মরার বাড়া গাল নেই—সেই মচ্ছব চালাচ্ছই তো দিবারীটি! আর কি করবে হে বাপন্, এর উপর ?

গোটা পরং-ইরং শহর চবুড়ে চারটে দেয়াল এবং তদ্বপরি ছাত—হেন গৃহ একটি পাবে না। তব্ দেখা যাবে, ধবংস-সত্পের এখানে-ওখানে ঘরসংসার পেতেছে মানুযজন। মানুষ মানে মেয়েলোক, শিশ্ব ও ব্ডোরা। সমর্থ পর্ব্ব সবাই লড়াইয়ের কাজে। এরই মধ্যে ত্রিপল খাটিয়ে একট্ ইস্কুল মতো হয়েছে, বাচ্চারা পড়ে সেখানে। পড়ে আর মনের স্বেথ ল্কোট্র খেলে বেড়ায় ভাঙা বাড়ির ইটকাঠের মধ্যে।

লোকে আকাশম্বথো তাকায়—দেবতার কর্বা চেয়ে নয়—রোষ আর ঘ্ণার দ্ভিত্ত। যে আকাশ থেকে যখন তখন বোমা পড়ে হাস্যোচ্ছল জনপদে আগ্বন ধরায়, নিবিচারে মান্য মারে। এ সমসত অবশ্য জানা কথা, চোখে না দেখেও আন্দাজ করা চলে। যে খবর সকলে জানে না, সে হচ্ছে সর্বধ্বংসী আগ্বনের মধ্যে দ্বন্ত জীবনোল্লাস। আমেরিকান আধিপত্যের খানিকটা স্বাদ একবার পেয়েছিল কিনা লড়াইয়ের গোড়ার দিকটায়! এখন তারা মরীয়া।

ব্রিশ ও আমেরিকান কয়েকটি বন্দী গলপ করেছে মনিকা ফেলটনের কাছে। তাদের ধরে ফেলল যখন চীনারা। একে চীনা তায় কম্যুনিস্ট—মেরে ফেলবে তো নির্ঘাৎ। আর মরার আগে খবর বের করবার জন্য যা সব ঘটবে, আন্দাজ করতে সর্বদেহ হিম হয়ে যাচ্ছে।

এলো সেইক্ষণ। হেড-কোয়ার্টারে এনে বন্দীদের সারবন্দি দাঁড় করিয়েছে। হ্রুকুম হল, হাত বাড়াও—

এক গর্মলতে সাবাড় করবার পন্ধতি এই। কিন্তু পেটের কথা পেটের মধ্যে রেখেই মরতে দেবে—এত দ্রে ভদ্র, জানা ছিল না তো! বন্দ্রকই বা কই সামনে? সিপাহিসালটী কোথায়? কয়েকটি মাত্র অফিসার।

হাত বাড়াতেই অফিসাররা হাত চেপে ধরছেন জনে জনের। সেক্হ্যান্ড করছেন।

কিছ, বলতে হবে না ভাই, সমস্ত জানি। কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী তোমরা নও,। নিজেরাই কি কম ভূগেছ? যাকগে, বিশ্রাম আপাতত।

পেটের কথা ক্রমশ তারা নিজেরাই ফাঁস করেছে। একেবারে কিছুই জানত না—ঘরবাড়ি ছেড়ে সাত সম্দ্র-পারের লড়াইয়ে ঝাঁপ দিয়েছে প্থিবীর অশান্তিরোধ করবার জন্য। সেইরকম ব্রঝিয়েছিল তাদের। তারা নৃশংস নয়—মা-বাপ ভাই-বোন প্রীতিমতী প্রারনী সমসত ছিল একদা, ছিল য়য়্রনিভার্সিটির পড়াশ্রনো আর অফিসের চার্করি। আর ছিল র্ম্বাচবান আদর্শনিষ্ঠ শান্ত জীবন। রণদৈত্যের ম্রটার মধ্যে পড়ে সেই তাদের হেন জঘন্য কর্ম নেই যা করতে হয় না। তার উপরে ঔশত্য ছিল মনে মনে—এসব মান্বের জন্য, মান্বের স্মাজের জন্য, সমাজ-শত্রদের সায়েসতা করবার জন্য। আজকে আর্তনাদ করছে অন্তরের মান্ব। ভাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমি নই —কিছু জানিনে আমি। আমার হাত দ্ব'খানা দিয়ে বোমা ফেলেছে ওরা...

নির্ম্থ-নিশ্বাসে মনিকা ফেলটনের তাবং কথা শোনা হল। ছবি যেন চোখের উপর দেখছি। এবারে চল্ন আর এক জায়গায়—অন্য এক ঘরে। নাকামুরা কি বলে, শুনে আসি।

হ্যাঁ, গতিক সেই রকম। প্থিবী অতি ছোট—হাতের মন্ঠোর আমলকী বিশেষ। কোরিয়া বলন জাপান বলন, এবাড়ি ওবাড়ি ছাড়া কিছন নয়। সবাই প্রতিবেশী আমরা। পীস হোটেল আর পিকিন হোটেল—দন্টো মাত্র জায়গার মধ্যে সকলকার আস্তানা। দিনের মধ্যে অমন দশবার দেখাশন্নো হচ্ছে। ভাষা না জানি তো বয়ে গেল! তাতে ব্রিঝ পরিচয় আটকায়? ঐ তো আজ

সকালেই যে কান্ড হল মরিসন স্ট্রীটের উপর বাজারে যাবার সময়। কোরিয়ার কথা শ্ননলাম, এবার জাপান কি বলে—শ্রনি গে চল্বন। জাপানি গবর্নমেন্ট নয়—জাপানের মানুষ।

নাকাম্বা স্ফ্তিবাজ অভিনেতা মান্য—চলনে বলনে তার আমেজ পাওয়া যায়। হবে না কেন? রং মেখে সাজগোজ করে বাপের পিছন ধরে পাঁচ বছ্রেরে শিশ্ব একদিন স্টেজে উঠলাম, আজকে বায়ায় বছ্রেরে ব্রুড়ো নেচেকুণদে ঠিক সেই রকম লোক মাতাচছি। জাত ব্যবসা মশায়, বাপ-দাদাও জীবন ভারে এই করে গেছেন। খাসা ছিলাম কাব্রিক দলে, সেটা হল পেশাদারি অপেরা—টাকা কামাও, আমোদ-স্ফ্তিত করো, নাক ডেকে ঘ্রুমোও—কোন রকম ঝামেলা নেই। সেই মান্য আজ তামাম দ্বিনয়ার গ্র্ণী-জ্ঞানীদের সামনে দাঁড়িয়ে আঁতের কথা বলতে উঠেছি। হেন দ্বুভোগ স্বশেন ভেবেছি কোন দিন?

লড়াই বাধল। লড়াইয়ের বাবদে যত গণ্ডগোল। কর্তারা বললেন, বাজে নাচনা-গাওনা নয়—মতলব নিয়ে লেগে পড়ো। নতুন পালা লেখানো হচ্ছে—লড়াই জিতলে ইন্দ্রধাম ধরায় নেমে আসবে, এমনি সব বিষয় নিয়ে। এমন মোক্ষম গাওনা শা্র করো, মান্য যাতে দলে দলে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তাই সই। ঢাক কাঁধে ঝালিয়ে দিল তো বাজিয়ে চললাম এক নাগাড় চার-পাঁচ বচ্ছর। কি ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে, কত সর্বানাশ যে হয়ে গেল! কাগঁজে ক'টা কথাই বা লেখে! একটি কথাই বিশ্ববাসী সকলে জেনে রইলেন, জাপানের মতো হাড়বঙ্জাত লড়াইবাজ জাত দানিয়াদারিতে শ্বিতীয় নেই।

রামা-শ্যামা মান্বগন্লোর কথা কানে যায় না যে আপনাদের ! আর মন খনলে কথাও কি বলবার জো আছে ? সাদা পোশাকে প্রীলশ কোথায় ওং পেতে আছে, ক্যাঁক করে টুর্টি চেপে ধরবে। তা মশায়রা, আমাদের দন্তাগা দেশের হয়ে একটা খবর নিবেদন করি—মার-কাট করনেওয়ালা গোঁয়ার-গোবিন্দ জাত সতি্য সতি্য আমরা নই। কপালের ফের—তা ছাড়া আর কি বলতে পারি ? ঘনুরে ফিরে আমাদের দিয়ে প্রলয়-নাচন নাচাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বাস কর্ন—নেচে নেচে চেরিগাছে মনুকুল ফোটাবো, সেইটেই আমাদের বিশেষ পছন্দ।

তা হতে দিচ্ছে কে? দ্ব-দ্বটো এটম-বোমায় ঘায়েল হয়ে আছি, তব্ রেহাই দেবে না। ষড়যন্ত হচ্ছে, আবার ওখানে পয়লা নন্বরের ঘাঁটি করে নতুন এক লড়াই যদি বাধানো যায়। আমরাও ঠিক করছি মশায়, ন্যাড়া আর বেলতলায় যাবে না। ঠিক করছে অবশ্য রামা-শামা-যোদো-মোধার দল— বাধা শতেক রকমের। হ্রুড়ম্বড় করে একদিন হাজার খানেক পর্বালশ এসে সমসত তছনছ করে দিয়ে গেল। তথন মতলব হল, দ্ব-চারটে পালা সিনেমা-ছবিতে পাকাপোক্ত করে তুলে রাখা মন্দ নর। ছবি তোলা চাট্টিখানি কথা নয়—ম্যাও ধরবে কে? দেশের মান্ষদের জানান দিয়ে দাও। তা মশায়, বলব কি, এক পয়সা দ্ব-পয়সা করে লাখ লাখ টাকা উঠে গেল। চাঁদা তুলে সিনেমার ছবি—শ্বনেছেন এমনধারা? একবার হামলা দিল আমার উপর—অভিনয় করতে দেবে না। জনতার গোলামনফর আমি—স্টেজে উঠে করজোড়ে শ্বধাই, কি আদেশ তোমাদের?

শত কন্ঠে গর্জন উঠল, চালাও। আমরা আছি—কে ধরতে আসে দেখি। পর্নলিশ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল, স্ফ্রতিসে পালা গেয়ে যাচ্ছি। গতিক বুঝে পিঠটান দিল তারা অবশেষে।

হাসছে নাকাম্রা নিজে, হাসাচ্ছে আমাদের। হাসতে হাসতে শিল্পীর লাঞ্চনা ব্যক্ত করছে। আর এদিকে হাসতে গিয়ে জল ফুটে ওঠে শ্রোতাদের চোখে।

স্কৃং-ইঞা-মি'—সেই হাসিখ্নি মেয়েটা—নজর খাটো বলে চশমা ধরেছে, কিন্তু পান থেকে চুন খসলেও দেখি নজরে পড়ে।

সকালের মীটিঙে ছিলেন না—

আমতা-আমতা করে বলি, ছিলাম বই কি! নিশ্চয় ছিলাম। হাজিরার লিণ্টি আছে তো—দেখ গিয়ে তার মধ্যে।

শেষ অবধি ছিলেন না।

অত মান্বের মধ্যে সেটাও ঠাহর করেছে। কিছ্ব আশ্চর্য নয়। আমাদের আটটি দশটি পড়েছে এক একজনের ভাগে। ছায়া হয়ে সাথেসংগ স্থোরে, থেজমত করে বেড়ায়। ভাগের মানুষ সরে পড়েছে, টনক তো নড়বেই।

ধরা পড়েছি যখন, বুক ফুলিয়ে জাঁক করাই ভালো। বললাম, দ্ব-দ্বটো

মীর্টিঙের অত ভালো ভালো কথা সামলাতে পারলাম না। মাথা ঝিমঝিঃ করে উঠল, তাই বেরিয়েছিলাম।

বললেন না কেন? সঙ্গে যেতাম।

ওঃ, ভারি সব লাটসাহেব এসেছি কি না—বেথায় যাবো, মিছিল কচে চলতে হবে!

স্ইং বলে, সে কথা হচ্ছে না। ধর্ন, দরকার পড়ল কাউকে কিছু বলবার কিন্বা চলতে চলতে হয়তো ভূল রাসতায় গিয়ে পড়লেন।

তোমাদের তর্জমা ছাড়াও বলতে পারি কথা। বলবার ভাল কায়দা আজে শিখে নিয়েছি।

বাজার থেকে অনেক জিনিস এনেছি রঙিন বেতের ব্যাগ বোঝাই করে সগর্বে মেলে ধরলাম।

দেখ, দেখ। হাত়ীর দাঁতের উপর কাজ-করা সিগারেট-হোল্ডার কুকে দশহাজারে। দশ দোকানে ঘুরে ঘুরে কেনা—এক ইয়ৢয়ান কমে নিয়ে এফ দেখি কোন-একটা জিনিস। বিনা কথায় হয়েছে এসব?

ল্রভিঙ্গ করে স্বৃহং বলে, সওদায় এখানে কথা লাগে না—বোবারাও কা থাকে। কেউ ঠকুবে না, দরাদরি নেই—

শ্বনলেন? আমরা বোবা—ঠেশ দিয়ে তাই বলা হল কি না! ওি 
ই হিজিবিজির ধাঁধায় না চ্কতে পারলে ধরে নেবে নিতান্ত অবোলা জীব কি করে বোঝাবো বল্বন নির্বাদিধ মেয়েটাকে— মুখে বকবক না করেও চোণ্ডে চার্ডিনিতে তামাম কথা বলা যায়। তাই তো বলেছিলাম মরিশন স্ট্রীর উপর। সেই ভাষায় কথা বলেছি দোকানিদের সংগে। তুমি ছিলে না মাতব্দ ঠাকর্বন, ভাগািস ছিলে না সংগে! ঠিক করেছি, এমনি ফাঁক কাটাবো যা তখন—লায়েক হয়ে গেছি, ভরাই নে আর কোন মান্ষ। চীনের মান্যগ্রে

আর ঐ যে বলল, ঠকায় না কোন ব্যক্তি—সবাই ধর্ম পর্ যুধি চির। তে তাজ্জব বিশ্বাস করতে বলেন কলিকালে? আর আমি 'হাঁ' বলে রায় দিলে বিশ্বাস করবেন কি আপনারা বুণিধমান পাঠকদল? জাতে চীনা—কলকাত চীনা–বাজার চুড়ে বিস্তর চিনে রেখেছেন ওদের। জ্বতো কিনতে যান ওদিত জ্বতোর দাম বিশ টাকা হে'কে বসল তো তার সিকি পাঁচ ল্বপেয়া থেকে শ্রের করবেন, না কি? ইংরেজি বলবেন, বাংলা বলবেন, সাহেব-সাহেব ব বিন—একবার বা আঁটকুড়ির ব্যাটা বলে নিলেন ওর ফাঁকে। নাঃ, কিনবো

এখানে—রাগ করে রাস্তায় নেমে পড়লেন। পিছন থেকে তখন ডাকবে, আট লুপেয়ায় নিয়ে যাও জুতো, লোকসান করে দিচ্ছি।

দেশের দোকানে এসে বসলে সেই তারা নাকি একেবারে দরাদরি বরদাসত করবে না। পাতিকাক স্থান-মাহান্যো ময়্র হয়ে পেখম ধরেছে। আচ্ছা, হাতে-নাতে দেখিয়ে দেবো কাল-পরশার মধ্যে। সাইঙের দেমাক চূর্ণ হবে।

আজ সন্ধ্যার ভিরেটনামের দল ডিনারে ডেকেছি আমরা ভারতীরেরা। এই তো আসল—মান্যজনের সংগ মনুখোমন্থ পরিচয়। কনফারেন্সে ধ্মধাড়াকা ব্যাপার, সর্ব চক্ষরে দ্বিট সেই দিকে, রিপোর্টাররা মনুকিয়ে আছে বক্তাদির কুমাট্কু বাদ না যায়। ইতিমধ্যে কিন্তু বিশেবর নানান জাতের মান্য মন্থ-শোঁকাশন্কি করে নিঃসংশয়ে বনুঝে নিচ্ছি, ভাইরাদার আমরা—ডান্ডাবাজি নিতান্তই অহেতুক। খোলা মনে পাশাপাশি বসেই সব মীমাংসাহতে পারে।

নিচের ব্যাৎকুয়েট-হলে খাওয়া-দাওয়া। আছা মজার নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রক-দের এক তিল ঝঞ্জাট পোহাতে হল না। ওদের ঘরবাড়ি, ওদের লোকজন, জিনিসপত্র সমস্তই ওদের। একটিবার মুখের হুকুম ঝেড়ে খালাস। শুধু নামের বেলা আছি—খাওয়াছিছ নাকি আমরাই।

খবরের কাগজ পড়েন, অতএব ভিয়েটনাম নামটায় চোখ পড়ে থাকবে।
কি একটা গোলমেলে ব্যাপার চলছে যেন অনেক দিন ধরে? আজে হার্ন,
নিবান্ট স্বত্বে স্বত্ববান ও প্রত্রপোত্রাদিক্রমে ভোগদখালকার স্বসভ্য ফরাসি জাতি
—দ্বর্জন ভিয়েটনামিরা গোলমাল বাধাচ্ছে উক্ত মহাশয়দের সঙ্গে। এক অতি
হাস্যকর নিয়মবির্দ্ধ কথা বলছে—ভিয়েটনাম নাকি ভিয়েটনাম বাসীদেরই।
রাগ হয় না?

আমার ভান দিকে বসেছে গো-গিয়া-খাম। দুটো হাত নুলো। বক্কৃতার হাততালি দিছে নুলো করাগ্র দুটোয় শুকুনো কাঠি বাজানোর মতো। আলাপ-পরিচয়ের পর পরস্পর সেকহ্যান্ড করছি, সে নুলো হাত ঠেকাচ্ছে আমাদের হাতে। এ দশা ছিল না তার। জাপানি হামলার সময় ফরাসিরা তো রাতারাতি জাহাজ ভাসিয়ে দরিয়া পাড়ি দিল। গেরিলা-লড়াই করছে তখন এরা। নিরুদ্ধ ও নিঃসহায়—তা হাতবোমা বানিয়েই নাস্তানাব্দ করতে লাগল জাপানিদের। একটা হাত গেল, তব্ ছাড়ে নি। দুটো হাতই খতম তার

পরে; মুখ পুড়ে মাংস দলা-দলা হয়ে আছে। থানিকটা নিশ্চিন্ত সেই থে ছেলেটাকে বার বার চেয়ে দেখছি। বীভংস ভয়ং মুখ, কিন্তু সাদা দ হাসির লহর খেলছে।

এটম-বোমার গাঁতোয় শিরদাঁড়া-ভাঙা জাপান শালাল তো থিড়াঁকর গ শাঁড়েশ্টুড় করে ঠাটঠমক সহ পাঁনশ্চ ফরাসিরা ঢকে ভাড়লেন। এই যে এ গোছি! কিন্তু কোথায় ছিলেন বাঁরপ্রগবেরা বড় ডামাডোলের সময়া সেই যখন জাপানিরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাবৎ চাল বাইরে সরাল, আর অনাহ ঝাঁকে ঝাঁকে মানা্য মরল কটিপতভগের মতো? লাইনবন্দি গোর্র-গাড়ি ভ সরাতে লাগল রাজধানী হ্যানয়ের রাস্তা থেকে—তখন মহাশয়দের টিকি ঢ যায় নি। তার পরে শমশানভূমির নৈঃশব্দে প্রেতদলের মতো করোটি-কঙ্ব নিয়ে ডাংগালি খেলার উদ্দেশ্যে আবার অভাদয়?

গ্রমেন-কুয়োক-ট্রি প'চানব্বইটা লড়াইয়ের বীর। জাপানিদের সঙ্গে লড়ে এখনও লড়ছে। বলে, তোমরা ভারতীয়রা, বাপ্র যা হোক করে কাঁধের দ্ নামিয়েছ—করে যে সোয়াস্তির শ্বাস ফেলব আমরা!...

মঞ্জ্নী দেবী রবীন্দ্র-সংগীত ধরলেন। প্থিবী এমন স্কুনর, মান এমন ভালো! বাংলা বোঝেন ক-জনই বা! কিন্তু প্রীতি-প্রসন্ধতার আ মুখে মুখে। সর্বব্যাপ্ত আনন্দ। এতক্ষণের আলোচনার যাবতীয় সমস্যা আক্ষেপ স্কুরতরংগ ভেসে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গান এই প্রথম শ্বনল ও সর্বপ্রথম এই রণিত হল পিকিন-হোটেলের কক্ষে। গানের শেষে ভিয়েটনাটে একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরল মঞ্জ্নী দেবীকে। আবিষ্ট হয়ে আলিংগন কর ছেড়ে দিতে চায় না। অপলক চোখে দেখছি আমরা। নিখিল প্থিব পাহাড়-সম্বুদ্র যেন নিঃশেষে বিলীন হয়ে পথ ছেড়ে দিংছছে, এক হয়ে গোদুরবাসী আপন-মানুষেরা।

(50)

তার পরের দিন—২৮শে সেপ্টেম্বর। ব্রেকফান্টে চলেছি কয়েকজনে সাং তলার খানাঘরে। লিফটের বোতাম টিপে অপেক্ষায় আছি।

হৃত্দন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। আমার নাম ধরে বলছেন। অম্ব বলে কেউ আছেন আপনাদের মধ্যে ? অতএব ছেড়ে দিলাম সেবারের লিফট। পিকিন য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক আমি—আলাপ করতে এর্সোছ। চলুন তবে ঘরে গিয়ে বসিগে।

থেতে চলেছেন—থেয়েই আসন্ন। না হয় আমিও যাচ্ছি সেখানে, খাওয়ার টেবিলে আলাপ হবে। উঠে যান—আসছি আমি একটা পরে।

আধ-ময়লা লম্বা মানুষটি। চৈনিক চেহারা এমন যে হতেই পারে না, এমন নয়। তার পরে জানাশুনো হল—চক্রেশের বাপ জগদীশ জৈন। হিন্দি পড়ান। মেয়ের সঙ্গে তো বিস্তর পরিচয় হয়েছে, বাপকে দেখলাম এবার। বম্বের এক কলেজের অধ্যাপক—চাকরিটা ছাড়েন নি। ছুটি নিয়ে এসেছেন। সমস্ত পরিবার বম্বে রয়েছে, এখানে শুধু বাপ আর মেয়ে।

এ মান্ধকে হেলা করে চলে না। মাস ছয়েক আছেন, কত কি নতুন কথা পাওয়া যাবে এ°র কাছে!

চীনা ভাষাটা শিখেছেন তো ভাল করে?

অধ্যাপক শিউরে উঠলেন। ওরে বাবা, সে কি দ্ব-দশ মাসের কর্ম?

দ্ধ মাসের না হোক, দশ াসও হবে না?

না। সজোরে তিনি ঘাড় নাড়লেন।

অক্ষরই হাজার কয়েক। ভুল বললাম—অক্ষর নয়, লিপি। কিম্বা ছবিই বলুন না! এক একটা গোটা কথার ছবি দিয়ে প্রকাশ।

এত প্রগতি নানান দিকে—লিপির ঐ জগন্দল বোঝায় অস্ক্রিধা হয় না? সহজ কিছ্ব বেছে নিলে তো পারে। লাতিন অক্ষর নিয়ে নিচ্ছে অনেক দেশে। কাজকর্ম চালানো কত সহজ হয় তা হলে!

এই আলোচনা পরে করেছিলাম অপর এক বিদেশ জনের সংগে। তিনি ঐ দেশীয়। খুব খানিকটা হেসে নিলেন। বললেন, অতি প্রাচীন পরিপক্ক জাত যে আমরা! আয়তনে সারা ইউরোপের চেয়ে বড়। ইজ্জতেও। কেউ আমাদের সঞ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না। চার হাজার বছরের খবর পাওয়া যায়। খ্টপ্র ২৮০০ বছরের পাকা ইতিহাস রয়েছে। হেন ঐতিহা দেখান দিকি আর কারো। আর সকলের যা চলে, আমাদের তা চলবে না। জান কবলে—প্রানো ঐতিহার আঁশট্রকুও আমরা ছাড়তে পারব না।

আবার বললেন, ভাষা নিয়ে অস্ক্রিধা আছে মানি। কিন্তু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ভাষা-ত্যাগের প্রস্তাব তুলবে? তবে গবেষণা চলছে—সহজে ভাষা শেখবার একটা সংক্ষিণত পদ্ধতিও বেরিয়েছে। মাস তিনেকে মোটাম্বটি কাজ চালানোর মতো শেখা যায়।

খবরের মতো খবর। প্রেক্ত হবার ব্যাপার নিঃসন্দেহ।

ছড়িয়ে দিন না পন্ধতিটা। বিচিত্র আপনাদের প্রচীন সাহিত্য-ভান্ডার। যারা স্বাদ পেয়েছে, তারাই তো মজেছে। ভাল হয়েছে, ংক্ষিপ্ত পথে এগিয়ে মঢ়ে জনে এবারে যদি একট্র উণিকর্ম্বি দিতে পারে!

তিনি বললেন, বাইরের লোকে এখন খুব বেশি স্কৃবিধা করতে পারবে না। পন্ধতিটা ধর্নির উপর নির্ভরশীল। আমাদের বাগ্ভগিগর সজে পরিচর থাকলে তবে হবে।

হিজিবিজি লিপির প্রবর্তনা কেমনে হল, শ্বনবেন নাকি একট্ব? সত্যিথো জানি নে—কণ্টিপাথরে ঠুকে যদি বলেন খাদ আছে, গণেশের দিবি করতে পারব না। যেমন শ্বনেছি, তেমনি লিখে দিলাম। আপনারাও গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কর্ন, শ্বনতে পাবেন এই কাহিনী।

তথনো লিখন-শিল্পের আবিষ্কার হয়নি। লোকে দৈবজ্ঞের কাছে যায় ভবিষ্যৎ জানতে, রোগপীড়া সারাতে, গ্রহশান্তি করতে। সমস্ত শুনে নিয়ে দৈবজ্ঞ কচ্ছপের খ্যোলা, মান্যের করোটি বা ঐ জাতীয় কিছ্ ফেলে দিলেন আগন্ন। তারপর আগন্ন নিবিয়ে বস্তুগ্লো বের করে আনা হল। উত্তাপে ফেটে ফেটে আঁকাবাঁকা রেখা ফ্রটেছে খোলার উপর। দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎ পড়ে গেল্নেন ঐ সমস্ত রেখায় চোখ ব্লিয়ে। এই হল লিপিবিদ্যার আদি। রেখার মানে দৈবজ্ঞ বোঝে তো আপনি আমি চেষ্টা করলে ব্লুঝব না কেন? অতএব সকলে লিখতে লাগল ঐ ধরনে, মানেও করতে লাগল। লিপিন ধরন তাই অমন আঁকাবাঁকা।

অক্ষর নয়—ছবি। এক একটা আদত কথার ছবি করে দিয়েছে। একটা-দ্টো ট্রকরো-রেখায় ছবির সঙ্কত। নিরীখ করে দেখ্ন, মাল্ম হবে কতক কতক। রসবোধের শম্না দেখে অবাক হতে হয়। মান্য—দেখ্ন, এক জোড়া পা। দ্বী—দেড় লাইনে মেয়েলোকের মতো বানিয়ে তার হাতে ঝাঁটার ইঙ্গিত। মানলা—দ্টো কুকুর। কর্মোদ—বাক্সের ভিতর গর্ড়ি মেরে আছে মান্য। প্জা—মান্য হাঁট্র গেড়ে আছে। প্র-দিক—গাছের আড়ালে স্বর্ধ। পশ্চিম—পাখীরা বাসায় ফিরছে। এমনি অজস্ত্র।

অধ্যাপক জৈনের পরে পরাঞ্জপে। এসে অবিধ তাঁর খোঁজ করছি, এত দিনে চোখে দেখলাম। ঝড়ের বেগে ইংরেজি বলেন। আর এমন তাজ্জব

চীনা শিথেছেন—খাস চীনা মুলুকের মানুষও লজ্জা পেয়ে যায়। বড় বাসত—বসে দুটো কথা বলবার ফ্রসং নেই। এঘরে-ওঘরে ছুটোছুটি করে দেশের ভাইদের সজ্গে আলাপ করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে যাট জনের সজ্গে মোলাকাত সেরে ড্রইং-রুমে এলেন। ভারতীয় দুভাবাস চাল কিনবার তালে আছে চীনের কাছ থেকে—তার জন্য নানা স্তরে নানাবিধ আলোচনা। আরও নানাব্যাপার। একট্বও সময় নেই। কাল আসব আবার। নয় তো পরশ্ব। আজকে মার্জনা কর্বন।

সাইকেল চেপে পরাঞ্জপে সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চল্বন ফাই একজিবিসনে। নতুন-চীন কি করছে, তার কিছ্ব নম্বান দেখে আসা যাক। নিজ চোথে। এতকাল বাদের তলিপ বয়ে এসেছে, জোট বে'ধে তারা তো একঘরে করে দিল। বাসো, দেখে নিচ্ছি—জব্দ করছি কম্যুনিস্ট বেটাদের হ্বকো-নাপিত বন্ধ করে কিন্তু শাপে বর হয়ে গেল। বাঁচতেই হবে, দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। যা দেশে-ঘরে আছে, তাই নিয়ে খ্মিশ থাকো দেশের মান্ব। আর গড়ে তোল নতুন নতুন কারখানা, কোমর বে'ধে সব্ধ শক্তিতে লেগে যাও।

দশ বছরের বেশি ঘরেয়া লড়াই—অস্থি-মন্জা কিছু কি আর ছিল? জিনিসপতের দাম লক্ষগুণ বললে বিনয় করে বলা হয়। ভারী-শিলপ কমে গিয়েছিল শতকরা সতর ভাগ, ছোট-শিলপ তিরিশ ভাগ। ফসল কমেছিল সিকি। সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তাই বা কেন—উৎপন্ন এমন বেড়েছে, কিসমনকালে যা কেউ দেখেনি। আরও বাড়ছে দিনকে দিন। যেটা ওরা আশা করে, সে আশা ছাপিয়ে অনেক আরো এগিয়ে যাছে বছর বছর। কয়লা আর লোহা-পাথর চালান দিত আগে, এখন নিজেরাই ইম্পাত বানাছে। দেশের শিরা-উপশিরার মতো সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে দিছে রেললাইন। জমি-সংক্রার করে ফেলেছে—লাঙল যাদের তাদেরই জমি। নিজের হাতে লাঙলের মুঠো ধরতে হবে, তার মানে নেই অবশ্য; লোকজন দিয়েও করাতে পারে। কিল্ডু ফ্বামে পা ছড়িয়ে খাজনা আদায় চলবে না। দেশ-জোড়া এত বড় কাজ কটো বছরের মধ্যে যেন মন্দের জোরে করে ফেলল। অথচ অম্বন্দিত কত রয়েছে, ভেবে দেখুন। ঘরশত্ব বিভীষণেরা অদ্বে ফরমোশায় ওৎ পেতে আছে—তাদের পিঠের আড়ালে ভুবনের শত্তিধর মহাশয়রণ। আর শিলপাঞ্চল অর্থাৎ

দেশের প্রাণন্দেরের অতি-নিকটে কোরিয়ায় তো মার-মার কাট-কাট ব্যাপার অহরহ সেদিককার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তার মধ্যেও এত সমস্ত—এঃ হাসি আর নির্বাধ আনন্দ!

ঘ্রের ঘ্রেরে দেখছি। হেন বস্তু নেই, যে দিকে এদের নজর পড়ে নিছবি-আঁকা মধ্বগন্ধী চন্দনের পাথা থেকে ভীমকায় বয়লার। আহা, সব রকমে নাজেহাল হয়েছে এতকাল ধরে—কেউ তো ছেড়ে কথা কর্যান! বারো রারি ময়দা—যে পেয়েছে, সে-ই ঠেসে গেছে। আজকে দিকে দিকে নবজীবনে ব্যাপিত। একজিবিশন ঘ্রের ঘ্রের ওদের নবীন স্বাস্থ্যের নিশ্বাসপ্রশ্বা অন্বত্ব করছি। ভাল হোক এদের—শান্তি ও সম্দিধ উথলে উঠ্বক। এই আনন্দোছল স্বাস্থ্যাশভাসিত ছেলেমেয়েদের মুখ মলিন না হয় যেন আ কখনো! আর আমি জানি, এমিন হাসি হাসবে আমাদের মুদততিরাও সাবিক চেণ্টা চাই তার জন্য। দোষ আছে আমাদের মানি, গালি-গালাজ কি—আত্মসমালোচনা বলে তা ধরে নেবেন। আমাদের কর্মচেণ্টা নিক্কলঙ্ক ও ব্যাপকতর হোক। আনন্দের শ্লাবন দেখে এলাম চীনে—সে আনন্দ হিমাল ছাপিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়বুক এখানে। প্রীতি ও সৌহাদের্য এপার ওপার এক হয়ে থাক সেই প্রাচীন দিনের মতো।

কিনতে লোভ হয় নানান জিনিস। বিশেষ করে সিল্কের উপরে তোল ছবি ও ব্যাগ। ভারি চমকদার। চক্রেশ ও তার বাপ আছেন দলে—আমাদে সঙ্গগ ঘ্রছেন। হাঁ-হাঁ করে উঠল মেয়েটা। এখানে নয়, আমি কিনে দেবো যারা তৈরি করে, জানি তাদের। অর্ডার দিয়ে দেবো—আরও ভালো হবে অনেক ভালো—

ডায়েরির খাতা খুলে দতশ্ব হয়ে আছি। বিজয় দশমী। ছাপা আছে তাই, নইলে টের পাবার কথা নয়। শানাই বাজছে যেন। কোথায় অনেব দ্রে। বাজছে কর্ণ হয়ে আমার কিশোরকালের একটি বিমৃশ্ধ দিনান্ত এয়োস্থারা জমেছেন চন্ডীমন্ডপে, প্রতিমার কপালে সি'দ্রুর দিছেন—তার পর প্রসাদী সি'দ্রুর মাথাছেন এ-ওর কপালে। অতি-কুৎসিত মেয়েটাকেধ কত উজ্জ্বল দেখাছে এই দশমীর দিন।...উঠানে নামাল প্রতিমা। গর্জন তল মাথিয়ে দিয়েছে—অপরাহু-আলোয় ঝিকমিক করছে। মা গো, আবার এসো—

5

বাড়ির গিল্লি হাউ-হাউ করে কে'দে উঠলেন। ঠাকুর-প্রতিমা নয়, এ যেন মেয়ে। মা-খর্বাড় এবং মাসীরা মিলে শ্বশ্রবাড়ি পাঠাচ্ছেন এই গ্রাম-কন্যাকে! পাশাপাশি আর এক ছবি। ঘাটে নৌকো। ছাতিমতলায় সকলে দাঁড়িয়ে। চোখে অঝোর ধারা বয়ে যাচ্ছে। মা গো—কাঁদিস নে মা, নিয়ে আসব তোকে সামনের অঘ্নাণে—

লিগ ঠেলছে মাঝি। নোকো এগোয় কই? কলমিফ্রলে ভরে গেছে নদীজল। কলমিলতারা শত বাহু মেলে আটকে আছে। এগুতে দেবে না...

তের্মান সানাই বাজে আজও যেন কোথায়! আমার সারা চৈতন্য আচ্ছন্ন করে বাজছে। হঠাৎ কে কথা বলে উঠল। চমক লাগে। ইয়ং এসে বলছে— বয়সে ছোকরা, কিন্তু দোভাযিদলের কর্তাব্যক্তি।

পাকিস্কুতানের দল আসছেন। ভাবলাম, আপনিও গেছেন বৃ্নিঝ এরো-ড্যোমে।

জানি নে তো---

আপনাদের অনেকেই গেছেন। এমন চুপচাপ ঘরের মধ্যে—শরীর খারাপ নাকি ?

ভাবছি নানান কথা। লিখছি-

ছবি দেখতে যাবেন? আটটায়। ভালো ছবি। হুয়ে নদী আটক হয়েছে। সেই সর্বনাশা নদীর বন্দীদশা দেখবেন চোখে।

না ভাই, কোথাও নয় আজকে। চিঠি লিখব।

কত চিঠি লিখলাম গভীর রাত্রি অবধি। পর্বত-সম্দ্রের ওপার থেকে প্রণাম, প্রীতি আর আলিখ্যন স্হৃৎ-আত্মীয়দের। দক্ষিণ-দিগতে পাখনা মেলে মন উড়ে চলল ভারতের দিকে।

## (56)

সকালবেলা নিচে নেমেছি। ডুইংর্ম হল দিনরাতের আন্ডাধানা। মহাটবীবং এই হোটেলের কোন খোপে কে সে'দিয়ে আছেন, জানা সহজ নয়।
ডুইংর্মে হঠাং দেখা মিলে যায়। বেরোবার মুখে পরস্পরের সঙ্গে খানিকটা
মোলাকাত সেরে যাই আরামপ্রদ আসনে বসে। ফিরে এসেও বসি খাদিকক্ষণ।
অথবা ঘ্রে বেড়াই ঘরের এদিকে-ওদিকে—বই ও ছবির দোকানে, পোস্টাপিসে,

ব্যাৎক। তক্ষে তক্ষে বেড়াচ্ছি—কাল যাঁরা পাকিস্তান থেকে এলেন, তাঁদের পাকড়াতে হবে। অন্তত একজন-দ্বজন—কে কে এলেন, খবর নিতে চাই। ভিন্ন দেশ বলে আলাদা দল করে এসেছেন—তব্ব এতগুলো দেশের মধ্যে রক্ত-সম্পকীর অমন আর কে? বিশেষ করে যাঁরা প্র-পাকিস্তানের। আমার সাত প্র্বেষর ভিটাবাড়ি, জন্ম থেকে সমস্ত কিশোরকাল কাটিয়েছি যেখানে। সে গাঁয়ের খানাখন্দ, জন্মলে গাছগুলো অবধি ম্বস্থ। ঢাকা শহরের মধ্যেই বা কত বন্ধ্ব আমার! সে আজ বিদেশ হয়ে গেছে। ভারতের দলে আছি আমরা কয়েক জন বাঙালি—আর ও-দলেও নিশ্চর বাঙালি এসেছেন। ভাই-রাদার একত হয়ে মনের খুনিতে খাশ বাংলায় হুল্লোড করে বুঝব!

আচকান-পরা এক ব্যক্তি—হু, চেহারা ও বর্ণে স্বজাত বলে সন্দেহ করি। তব্ সাবধানে এগুনো ভাল। ইংরেজিতে জিল্ঞাসা করি, এই প্রথম বোধ হয় দেখলাম মশায়কে?

মোহাম্মদ ইলিয়াস আমার নাম-

ব্যস, বসে—আবার কি ! দ্ব-হাত জাপটে ধরি। বিনাম্লোর খাদ্য খেয়ে
—বলতে নেই—গায়ে কিছ্ব তাগত লেগেছে। সদ্য-আগন্তুক আমাদের স্ফ্তির
ধকল সামলায় কি করে ? অবাক হয়ে গেছে। স্বদেশি ভাষায় তথন সাহস
দিই, ঢাহার মান্য—ৢসেইডা কন ভাইডি! জোব্যা দেখে ভড়কে যাচ্ছিলাম,
বুঝি বা কোন চেণ্গিস খাঁ তত্তভাউস থেকে নেমে এলেন।

জুবাব এলো—আর ঐ পয়লা জবানেই আমি তাঁর দাদা। আপনি চীনে এসেছেন, ঢাকা থেকেই শ্বনেছি দাদা। ,এবং একথা-সেকথার পর— দাদা, গরম মোজা কিনতে হবে যে এক জোড়া— হবে. হবে—সেজন্য ভাবনা কি?

এই ক'দিনে আমরা প্রোপ্রির লায়েক। ছোট ভাইয়ের চোখ-কান ফ্রিটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে দাদার বিশেষ কর্তব্য আছে নিশ্চয়ই। ঠাণ্ডা হতে বলি। পিকিন একেবারে নখদপ্ণে—এমনি একটা ভাব। বললাম, সমুহত পাওয়া যাবে ভায়া—ব্যবস্থা করে দেবো, ভাবতে হবে না।

অনতিপরেই বের্লাম ইলিয়াসকে নিয়ে। ছেলেমেয়েগ্নলো বা অপর কেউ জানতে না পারে! বাহাদ্বরির জতুত হবে না তাহলে।

হাজির করেছি বাজারের ভিতর। সারাপথ তালিম দিয়ে এনেছি। হোটেলে খাবার ব্যবস্থা কথন কি রকম, ব্রেকফাস্টে কোন কোন পদ অতি-উত্তম, দেশে চিঠি দেবার প্রক্রিয়া কি, কাপড় ধোপার বাড়ি দিতে হলে কি করতে হবে...। কনিপ্টের জ্ঞানচক্ষ্ম উদ্মীলনে চেণ্টার কস্মর নেই।

জিনিস দেখন, পছন্দ কর্ন, এ দোকানে ও দোকানে দেখে বেড়ান—কিন্তু এক-দামে নাকি কেনা-বেচা। ঐ যে দর সাঁটা রয়েছে, মাথা খ্রুড়ে মরলেও ওর থেকে পাই ইয়ুয়ান কমবে না।

ইলিয়াসও অবাক। চীনে দোকানে একদর—বলেন কি?
তাই বলে তো দেমাক করছিল। দেখা যাক একট্ব ভাল করে বাজিয়ে।
আরও ক'জনের সংশ্য দেখা। তাঁরাও আমাদের। বাজার ঢ্বুড়ছেন। অবসর পেলে বাজারে ঘুরে বেডানো নেশার মতো হয়ে দাঁডিয়েছে।

ঘুরলাম অনেকক্ষণ ধরে। লাখ পাঁচেকের জিনিস পছন্দ করেছি সকলে মিলে। শোকানিকে বলি, এত মাল গৃহত করছি, দশটা হাজার কমিয়ে দাওঁ এর থেকে বাপু। ভদুলোকের মান রাখা তো উচিত। উচিত কিনা বলো?

হাত-মুখ নেড়ে প্রাণপণ করছি তো বোঝাবার! কতদূর কি বুঝল, কে জানে? হাসছে মিটিমিটি। হিসাব করবার একরকম যক্ত আছে—তারে-বাঁধা কতকগুলো গুর্টা, ফ্রেমে বসানো। সেই গুর্টির এটা এদিকে ওটা ওদিকে দ্রুত-বেগে ঘ্ররিয়ে কি দিয়ে কি করল—সেই দিকে চেয়ে একট্রকরো বাজে কাগজে ফসফস করে লিখে যাছে। আর আমরাও এদিকে পাঁচ আর নয়ে চোন্দ, চোন্দ আর সাত একুশ, একুশের এক নামে হাতে দুই রয়—এমনি করে অনেক কন্টে যখন লাখ লাথের যোগ শেষ করলাম, দেখি নির্ভুল ওদের হিসাব। কিন্তু কি পাষণ্ড দেখুন—এক ইয়ুয়ান, যার দাম এক প্রসার প'চাত্তর ভাগ, তা-ও বাদ দেয়নি ভদ্রলোকদের খাতির করে। ঠোঁটের উপর ঐ একট্র হাসি মাখিয়েই শোধ দিল।

রাগ করে বলি, তবে বাপ্, চললাম। সওদা হবে না তোমার এখানে—
তখনো হাসি। কথা না বোঝায় সূত্য আছে, দেখতে পাচ্ছি। যেমনধারা
দেখেছি, কালা হওয়ার দর্ন সেকালের এক যশস্বী সম্পাদকের সূত্য। লেখা
ছাপানোর তাগাদার জবাব দিতে হত না।

দোকানদার ইতিমধ্যে আপন মনে ক্যাশ-মেমো কাটতে বসেছে। না গছিয়ে ছাড়ল না দেখা যাচ্ছে।

দশ হাজার না হোক, নিদেন পক্ষে পাঁচ। ছাড়তেই হবে কিছু। আজকে আমরা পণ করে এসেছি।

যোগ দিয়ে ঠিক সেই আগের অঙ্কে এসেছে। তার পরে—ও হরি, বাদ

দিয়ে দিল পাঁচ নয়, দশ নয়—হাজার প'চিশের মতো। ক্যাশ-মেমো সগর্বে পকেটে পুরি। দেখাবো সুইং-ইঞা-মি'কে। বড় যে জাঁক হচ্ছিল, খাতির উপরোধ নেই—বোবা মানুষেও সওদা করতে পারে! কি হল তবে এই প'চিশ হাজার বাদ দিয়ে দেওয়া?

۲.

ক্ষিতীশ আচ্ছা জমিরে নিয়েছে, দেখি, ওদিকে। বাজনার দোকানে চুকে পরথ করছিল একটা যন্ত্র। মিছি হাত। লোক জমে গেল দোকানের জানলায়। তথন গান ধরল কিণ্ডিং। আর যাবে কোথায়? এ ব্যাজ কিনে এনে পরিয়ে দেয়, ও এসে সেকহ্যান্ড করে। তার পর বাজার থেকে বের্ল তো ভক্তদল ফিরছে পিছু পিছু। সমারোহ ব্যাপার!

জাতীয় উৎসব এসে পড়েছে। যে দিকে তাকাই, সাজসজ্জার ধ্ম। নতুন চেহারা খ্লছে অতি-প্রানো পিকিন শহরের। এখন থেকে এই—আর সেই পরম দিনে মানুষজন কি করবে আন্দাজ করতে পারি নে।

বড় বাহার বের্মলের দোকানের। সাজানো তব্ শেষ হর্মান, নিশান টাঙাচ্ছে, তার টেনে এনে আলোর মালা ঝ্লিয়ে দিচ্ছে দরজা ও কাচের শো-কেসের চতুর্দিক ঘিরে। মালিক দ্ব-ভাই ফ্রটপাথের উপর; নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছেন। আমাদের দেখে হৈ-হৈ করে উঠলেন, আস্বন—আসতে আজ্ঞা হয়—

নাছোড়বান্দা। ভিতরে নিয়ে তুললেন। এমনই হয় দ্রে বিদেশে দেশোয়ালি পেলে। সেই যে বলে থাকে—কোথায় নিয়ে রঞ্জি, ভূ'য়ে রাখলে পি'পড়েয় খাবে, মাথায় তুললে উকুনে খাবে—এ যেন সেই বৃত্তান্ত।

চা খেয়ে যেতে হবে আজকে। খ্ব ভাল ভাল বস্তু খাচ্ছেন জানি—কিন্তু নিজের দেশের মতো চা করে খাওয়াবো। সে জিনিষ ওরা দিতে পারবে না। বের্মল চীনা কর্মচারী একজনকে পাঠিয়ে দিলেন উপরে। মাকে বলে এসো নিজ হাতে ভাল করে চা বানাতে কলকাতার বাব্দের জন্য।

বিস্তর জিনিষ কিনেছি আজকে। তর্কাতির্কির ঠেলায়, এই দেখনে, সস্তা করে দিয়েছে।

ক্যাস-মেমো বের করে ধরলাম। বের মুমল নিশ্বাস ফেলে বললেন, ছিল মশায় সে সমসত দিন। একটা বছর আগে এলেও কিছু কিছু নমুনা পেতেন।

3

এখন ফক্কিকার। মাল কেনো, দাম ফেল—ব্যস, বিদেয় হয়ে যাও। একেবারে শুকুনো লেনদেন—দুটো কথা-কথা-কথেকও ফাঁক রাখেনি।

এটা কি হয়েছে তবে? হাজার প'চিশ ডিস্কাউণ্ট আদায় করে ছেড়েছি, চেয়ে দেখুন।

বের্মল বললেন, সবাই দিছে। দোকানিদের ইউনিয়ন ঠিক করেছে, উৎসবের এক হ°তা পাঁচ পার্সেণ্ট বাদ দেবে দামের উপর। তর্কাতর্কি করে থাকেন তো কথার বাজে খরচ করেছেন মশায়। বোবা মান্য গোলেও ডিম্কাউণ্ট পারে।

ফ্রটফ্রটে একটি মেয়ে এলো। বছর আতেটক বয়স। নাম মায়া। এরও দিদি আছে—দ্র'বছরের বড়। বের্মল বললেন, নমস্কার করো বাব্রদের—

মিষ্টি ক্লিনিরনে গলায় মায়া বলে, নমস্তে—

তার পর চা ইত্যাদির সঙ্গে বডটিও এসে দাঁডাল।

কি পড়ো তুমি?

ইংরেজি, ফ্রেণ্ড, হিন্দি। আর চীনাও।

কি সর্বনাশ! শেল শ্ল গদা মুশল—শিশ্বপাল-বধের চতুরঙ্গ আয়োজন একেবাবে।

বের,মল বললেন ফ্রেণ্ড-ইম্কুল বলে ফরাসিটা পড়তেই হবে। তা হলে কোনটা বাদ দেওয়া যায় বল্বন। দ্তাবাসগ্বলোর যত ছেলেমেয়ে ঐখানে পড়ে। ইম্কুলটা স্লেফ বিদেশিদের নিয়ে। বড় মুশ্বিল হয় এখানে আমাদের ছেলে-প্রলের পড়াশ্বনোর ব্যাপারে।

আবার গলপ জমে ওঠে। সেই আঁতের ব্যথা। ব্যাপার-বাণিজ্যের সম্থ একেবারে নেই মশায়। এই মরিশন স্ট্রীটে আগে সাহেব-মেমের ভিড়ে রাসতা চলা যেত না—এখন চোকাঠে ঠায় দাঁড়িয়ে গ্র্ণ্মন, গণ্ডা দুই-তিনের বেশি পাবেন না সমস্ত দিনে। শথের মাল কারা কিনবে তবে বল্মন? মা-ষণ্ঠীর দয়ায় এরাও অনেক। তা এরা কিনবে শোখিন আমেরিকান সিল্ক? হয়েছে আর কি!

নীলরঙের গলাবন্ধ কোট আর পাজামা। মেয়ে-প্রের্থ সকলের এক পোশাক। দামে অতি সদতা—টাকা কুড়ির মতো সাকুল্যে। স্ত্তি জিনিষ— খ্ব টেকসই, তুলোর প্যাড় দেওয়া শীত ঠেকানোর জন্য। সরকারি কো-অপারেটিভ দোকানে পাওয়া যায়। দ্ব গ্রামাণ্ডল অর্বাধ গ্রন্মেণ্ট সর্ববরাহ করে। দুটোতেই বছর কাবার। সান-ইয়াং-সেন চেণ্টা করেছিলেন এই জিনিষ চাল্ করতে—তিনি তত জন্ত করতে পারেন নি। এদের আমা দেখন, বিলকুল সব নীল হয়ে গেছে। তা হলে ব্নুন্ন, আমাদের খণে কোথা? দ্তাবাসগন্লো আছে, আর কদাচিং ছিটকে-আসা কেউ কেউ। ত এখন তো এ সবের আমদানি বন্ধ। আর ভাল লাগে না—আগেকার এই মজ মাল খতম হয়ে গেলে এতকালের পাট চুকিয়ে দুর্গা বলে ভেসে পড়ি।

মাস আণ্টেক আগে—সে কি কাণ্ড—ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। পারে দোতলা দেখছেন—এক দোকানদার ঐ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরল ওথ হাতে পড়বার ভয়ে। যোড়া-ভেড়া সব সমান, মশায়, এ পোড়া দেশে—আলাক বলে খাতির-উপরোধ নেই। চোরা কারবারের দায়ে চারটেকে গর্বলি ব মারল—তিনটে তার মধ্যে কম্যুনিস্ট, কর্তাদের ভাইরাদার। মেরে ফেল্লা-ও বরং ভাল—প্রাণে বাঁচিয়ে রেখে যে দাগাটা দেয়! এক রকম আছে প্রশন করে যাওয়া। মান্যটাকে শ্বতে দেবে না, ঘ্রম্বতে দেবে না—একের এক এসে অবিরাম প্রশন। কমাদাঁড়ি নেই প্রশেনর—দিনের পর দিন পালার চলছে। কতক্ষণ সামলানো যায়? প্রশেনর সাঁড়াশির টানে পেটের কথা হিছি করে বেরিয়ে আসে। এই তো দেখছেন, কোন দিকে কিছ্ব নেই—খেসেজে এরই মধ্যে কতবার দর-দাম নিয়ে গেছে, ঠিক কি! কার ভরসায় করবেন তবে বলান। জানে-মানে সরে পড়াই উচিত।

বের মলের দোকান থেকে বেরিয়ে ভাবত আবছি। ঐ যে ধরিয়ে দিলেন—তারপর খবরাখবর নিয়ে তাজ্জব হয়ে যাই। যা হয়ে থারে ক্ষমতা হাতে পেয়ে মান বের ঠিক থাকা ম শাকিল। ক্রেল্প ধর্মে ম ছে য এক বিপলবী দাদাকে জানি—সারা যৌবনকালে ফাঁসির দড়ি পিছলে দের্গতিকে প্রাণ নিয়ে ছিলেন, ব ড়ো বয়সে স্বাধীনতার আমলে সেই তিনি প্রিটি বাগানোর ঘ্রঘ্। এদেশে যা হয়েছে, ওদেশেও হয়ে উঠছিল প্রায় ত মাথা ঘ্রের গেল জন কতকের।

আর অমনি ছেড়ে দিল মোক্ষম অস্ত্র—সান-ফান অর্থাৎ তিন মা আন্দোলন। দ্বনীতি নয়, অপচয় নয় এবং বনেদিআনা নয়। চোরা-কার কুলো বাজিয়ে দেশছাড়া করতে হবে; যা নইলে নয় সেইট্রুকু মাত্র নেবে, জিনি এক কণিকা নন্ট না হয়; আর চিরকাল ধরে ঐ যে বাদশাহি মেজাজ দে আসছে একটা দল—কাজ করবে না, অন্যের শ্রমের উপর বসে বসে খাবে, ক্ষ

ও প্রভুত্ব আঁকড়ে থাকবে কলে-কোশলে—সম্লে উচ্ছেদ করতে হবে তাদের অনাচার।

শাসন-শক্তি ওখানে আলাদা কিছ্ব নয়—কোন বিশেষ অণ্ডল থেকে প্রবিশ-প্রহরায় আপতিত হয় না জনসাধারণের উপর। ঐ বস্তু ছড়িয়ে আছে সর্ব-সাধারণের মধ্যে। তোমাদের গাঁয়ের কাজ, তোমাদের পাড়ার ব্যাপার তোমরাই দেখ—কার বাপ্ব, দায় পড়েছে বাইরে থেকে চৌকিদারি করবার? না পেরে ওঠ, পিছনে পড়ে থাকবে তোমরা। পারবে সইতে হেন অপমানের দায়?

ু এত দ্বঃখ-দাহনের পরও এমন দ্ব্র্গ্রহ! কি লম্জা, কি লম্জা! টেনে বের করো দ্বাচারদের জনসমাজে। মুখে চ্ণ-কালি দাও। সমাজের শুত্র —নতুন-চীনের অগ্রগমনে পথের কাঁটা।

এই হল, জনসাধারণের আন্দোলন। তথন ব্যাপারি মহল বলে, আমরাই বা কম হলাম কিসে? ওরা হুমকি দিয়ে কালোবাজার সামলাবে—কেন, নিজেরা সাবাড় করতে পারব না আমাদের ভিতরকার কালো-ভেড়াগুলোকে? ব্যাপারিদের নিজম্ব আন্দোলন উ-ফান অর্থাৎ পাঁচ মানা। ওদের তিন, এদের হল পাঁচ—আরও দুটো বেশি। ঘুস দেবো না, সরকারে ঠকাবো না, সরকারি মাল চুরি-চামারি করবো না, সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস করবো না, টাজ্মো ফাঁকি দেবো না।

কে কি অপকাজ করছে, খুলে বলো সরল মনে। একটা তারিখ ঠিক করে দেওয়া হল—অম্বুক দিনের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দোষ-ঘাট স্বীকার করো। তা যারা করল—দশের সামনে হা-হ্যুতাশ করে বলল, এমনটি আর কস্মিন্ কালে হবে না—বকেঝকে ছেড়ে দেওয়া ইল তাদের।

র্ত্তাদকে হাঁকরাতে লাগল খবরের কাগজ, রেডিও, মিছিল, মিটিং, শেলাগান। উত্তর-দক্ষিণ প্রে-পশ্চিম যে দিকে চরণ ফেলবেন—হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে। এই তো ব্যাপার যে মালপত্র চেপে রেখে দুটো-পাঁচটা টাকা বেশি নিয়েছে! তা মানুষ খুন করলেও কোন দেশে এতদ্র হয় না।

এই এক মজা ওখানে—উপরওয়ালারা একা-দোকা কিছ্ব করে না, নিজে-দের কাঁধে ভার রাখে না, সকলকে নিয়ে দল জোটায়। কেন বাপত্ব, একলা আমাদের কি? চোরা-কারবারের দর্ন দ্বর্ভোগ সর্বসাধারণের নয়? সকলে নির্বিকার আর সরকারি কয়েকটা মান্য ঢ্ব মেরে বেড়াবে—এমন হবে কেন তাহলে? আর পড়শিরা বিগড়ে রয়েছে—হেন লক্ষ্মীছাড়া স্থানে আয় যাই হোক, কালোবাজার কক্ষণো চলতে পারে না।

মামলা দায়ের হল হাজার দ্রেকের মতো। গণ-আদালতের ব্যাপার রে' ভাগ—কম-বেশি জরিমানা দিয়ে আসামিরা ছাড়ান পেল। কিল্কু প্রাণে: ওর চেয়ে বোধহয় মন্দ ছিল না। কি ধিকার! এই কাণ্ডের পরে আবার মাথা তুলে বেড়াতে পারবে? সমাজদ্রোহী র্পে চিরদিনের মতো দাগি: রইল।

দ্-হাজারের মধ্যে প্রাণদন্ড চার জনের। চোরা-কারবারের দায়ে গ্বলি ।
মারা হবে। ব্বঝ্ন। আর তার মধ্যে কম্যানিস্ট তিন জন। হয়তো ভে
ছিল আমি শ্রীপ্রভঞ্জন শর্মা, অম্বক কর্তার সপ্তো দহরম-মহরম—মাকড় মাঃ
ধোকড় হবে, রাজত্ব চালাচ্ছে যথন আমাদের দল। কিন্তু হুকুম শ্বনে চ
কপালে উঠে যায়।

কি সর্বনাশ, খুনে ডাকাত নাকি আমরা?

হাঁ। একজন দ্ব-জন নয়—হাজারে হাজারে খ্বন করেছ। ডাকাতি এ আধ জায়গায় নয়, লক্ষ লক্ষ বাডিতে।

চুলচেরা হিসাব—অপকর্মের ফলে কত মানুষ থেতে পায় নি, কত ২ পাতালপ্রীর অন্ধকারে জমিয়ে রেখেছিল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে হিস্জানিয়ে দেওয়া হল দেশের সর্বত্ত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে।

কমার্নিস্ট পার্টির মাতন্থর গোছের মান্যও আছে আসামিদের মধ্য।
সমস্ত চাউর হয়ে গেলে দোষ তোমাদের পার্টির উপরেও পড়বে যে! শা
কভাব নেই, তারা হাসাহাসি করবে—চোথ টিপে বলবে, মাছ থেয়েছে ব
আরো কত জন, ধরা পড়েছে হাঁদারাম এই কয়েকটি মাছরাঙা। ব্লিধমাট হেন অবস্থায় চেপে যান, ধমক-ধামাক দিয়ে সামলে নেন। কিন্তু ওরা গোঁয় গোবিন্দ। বলে, ছিল এককালের পার্টির মান্য—এখন পতিত। আর পারি
চেয়ে অনেক বড হল মহাচীন।

এক জনে আকুল হয়ে কে'দে পড়ে।

পথের কুকুরের মতো তাড়া খেয়ে বেড়িয়েছি কুয়েমিনটাং আমলে, ম্ব সৈন্যদের মধ্যে থেকে লড়েছি, ঘর-গ্হস্থালীর দিকে চোথ তুলে তাকাইনি কে দিন। বিবেচনা করো, আমার গৌরবময় অতীত—

মৃত্যুও গোরবময় হোক এবার। মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত।

পিকিন শহরে দুটো লোক প্রাণ দিল এমনি। বাহান্নর ফেব্রুয়ারিত এমন কিছু বেশি দিন নয়। সারা দেশের মধ্যে বাকি আর দু-জন। প কোটি মান্ধের চারটি—বাস, এতেই একেবারে ঠাণ্ডা। কালোবালানে লাল-বাতি। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা—ও-পথের ধ্লো আর মাডাবে!

কি অন্তৃত পরিবেশ—দেশময় প্রায়-যুবিন্ঠির হয়ে উঠেছে। মানুষ বটে তা। ইচ্ছে কি করে না দুটো পয়সা এদিক-ওদিক করে বেশি রোজগারের ? কিন্তু জোট বাঁধে কার সণেগ? এমন হয়েছে, অমন চিন্তা মনের মধ্যে আনতেও ভয় করে। তা ছাড়া খাওয়া-পরা যখন মোটাম্বিট চলে যাছে, কিসের প্রয়োজন ঐ হাঙ্গাম-হ্বজতের মধ্যে যাবার ?

## (59)

সেন্ট্রাল কলেজ অব আর্টসে যাচ্ছেন জন-কয়েক। সেন্দলে আমার নাম নেই। অফিস-ঘরে চলে গেলাম।

লিস্টি কে করছেন?

সেক্রেটারি বহু জন। যাকে বলি, তিনিই ঘাড় নাড়েন। শেষে টের পাওয়া গেল, বন্দোবদত কুম্নিনী মেহতার। তিনি থেতে গেছেন। খানা-ঘরে অত-এব হানা দিলাম।

আমায় বাদ দিলেন কেন?

একটা বাসে ক'জন ধরবে? লেখক মান্ব, লেখাপড়া নিয়ে থাকেন— ছবিও বোঝেন নাকি?

পর্থ কর্ন। যে ছবি সকলের গর্বলে মনে হবে, ঠিক বলে দেবো পার্বত্য-ঝরণা; জোটো-তালগাছ যাকে বলেন, সেটা হবে বেণী-বিস্পিণী আধ্যনিকা। ছবি দেখে দেখে ঘুণ হয়ে আছি—

হেসে হেসে বলছিলাম। তার পরে ঝাঁঝ এসে গেল কথায়।

শিল্পীর দেশ মহাচীন—'হ্বন্রে চীন'। তাদের নতুন কালের শিল্প-সাধনা চোথে দেখতে দেবেন না—সে হবে না, যাবোই আমি।

আজকে ঘুরে আসুক তো এরা। না হয় আর একদিন—

খাওয়া শেষ হয়েছিল। কুম্বিদনী উঠে গেলেন। গটমট করে এক ফাঁকা টোবলে আমি বসে পড়লাম। টাইপ-করা মেন্ব দিল হাতে। মেজাজ উষ্ণ— তালিকা ধরে একনাগাড অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি।

## निक वटन दायनाम, कनदरत कम कटनदर। ছाড়পত মিলেছে, আ नाम व बद्दां मिरसदर जानिकास।

মেয়েরাই বেশি এই ছবি দেখার দলে। দ্রাটি মেয়ে-দোভাষিও চলেত একটি তো স্ইং-ইঞা-মি', আর একটির নাম—কোথায় লিখে রেখেছি, খ্রা পেলাম না। স্মরণশত্তি অত্যধিক প্রথর কিনা—চীনা নাম বিলকুল ভূমি

আর দেখছি, মেয়েরাই যেন অধিক জমিয়ে তুলেছেন। প্রের্ষদের ছাপিয়ে রোহিণী ভাটে হলেন মধ্যমিণ। তাঁর ঘরে এসে পিকিনের মেয়েরা ভারতী নাচ শেখে। রোহিণীও চীনা নাচ শিখে নিচ্ছেন। গানেরও এমনি পালট পালটি চলে। ভারত-চীনের মধ্যেকার হিমালয় পর্বত নিতান্তই নস্যাৎ করে ছেন ও'রা নাচ-গানের দাপটে।

আর ঐ গোলমেলে চীনা নামে তৃপিত হচ্ছে না বোধ হয়। বাসের মধে সেই কথা উঠল। রোহিণী বললেন, ভাই তোমাদের নাম দিয়ে দিছি আমাদের ভাষায়। স্ইংকে বললেন, তোমার নাম হল উষা। অন্য মেয়েটাকে বললেন, তৃমি সন্ধ্যা।

ওরা হেসে খ্ন্ন। উছা—উছা—বার কয়েক বলে বলে স্বৃহং তো নতুন নাম রুত করে নিল। সন্ধ্যা নামে কিন্তু আমাদের ঘোরতর আপত্তি। কাঁচা-সোনার রঙের মেয়ে—সন্ধ্যা কেন সে হতে যাবে? দেশে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যা কেন —নিশীথিনী, অমাবশ্যা, ঘোরা তামসী—যত খ্নিশ নামকরণ কোরো। মানাবেও চমংকার!

স্ইং বলে, মানে কি উষার? মানে জেনে খুশির এনত নেই। বলে, ভারি ভালো নাম—আমার বড় পছন। ভারতের ষা-কিছু শোনে, সমনত ভালো ওর কাছে। বলে, তোমাদের ভারতে যাবো আমরা। দেখতে বড় লোভ হয়। যাবো যখন, আমায় কিন্তু এই নামে ডাকবে।

, তা যেন হল—কিন্তু তোমার ঐ আদি-নামের মানেটা কি, এবার শহ্নি আমরা।

কিছবুতে বলবে না। ফিক-ফিক করে হাসে। বলে, জানি নে— তাই কি শর্নি? এমন চালাক মেয়ে তুমি—গ্রাজবুয়েট হয়েছ, দর্নিয়ার তাবং ব্যাপারের মানে জেনে বেড়াও, আর নিজের নামের মানে জানো না?

মানে নেই আমার নামের—

তথন বোঝাচ্ছি, দেখ মিথোকথা বলতে নেই। বিশেষ আমরা হলাম যখন থিয়েন-চু—

আধ্নিকা এরা স্বর্গ-নরক মানে না, থিয়েন-চু বলে ভয় ধরানো যাবে না। তব্ব অতিথিজনে এমন করে বলছে—বিশেষ যেগ্লোকে সে অহরহ তাড়না করে বেড়ায়। সলজ্জ কপ্তে বলল, বিশ্রী নাম—মানে বলতে লজ্জা করে আমার। তখন এত সমস্ত কেউ তো জানত না, ফিউডাল নাম রেখেছেন বাপ-মা—

ঘাড় নাড়ে আর হাসে।

না-না, সে আমি কিছ্বতে বলতে পারব না।

আরও কোত্হলী আমরা।

বলতেই হবে। ফাঁস করব না হে, কানে কানে বলো। এইও, কেউ শ্বনবে না তোমরা—

'স্ইং-ইঞা-মি'' কথাটার মানে হল, শেলারি অব দি ফ্যামিলি—পরিবারের গোরব।

এই ব্যাপার! আমরা ভাবলাম, কি না কি! খাসা নাম হে তোমার— গৌরব করার মতোই মেয়ে তুমি।

স্বইং বলে, ছোট্ট একট্ই গণ্ডীর মধ্যে গোরব হয়ে থাকা! পরিবার আবার কি? ওসব বাতিল, থাকা উচিত নয়।

বোঝানো যাচ্ছে, নিখিল মানব-গোষ্ঠীই হল একটা পরিবার। তার গোরব তমি। এই রকম মানে করে নাও না—লংজার কিছু নেই।

তারপর এক সময় গভীর কপ্টে বললাম, আর কোন দিন দেখা হবে না, কিল্তু এই নাম যেন সতি হয়ে ওঠে তোমার জীবনে। এই আশীর্বাদ রইল আমার।

পীস-হোটেলে ঢ্রুকল বাস। কয়েকটি আমেরিকান বন্ধ্বেক তুলে নেবো। প্রতিশোধ নাও তুমি স্বইং, ছাড়বে কেন? তোমাদের ভারতীয় নাম দিয়েছে, তোমরা পালটা চীনা নাম দিয়ে দাও এ'দের—

বেশ তো, বেশ তো—
রোহিণী প্রভৃতি কলকণ্ঠে উল্লাস প্রকাশ করেন।
কাকে কি নাম দিচ্ছ, বলো। মুখস্থ করে ফেলি।
নাম বলতে গিয়ে মেয়ে দুটো থমকে গেল।
না, থাকগে এখন। ভেবে-চিন্তে দিতে হবে। এখন নয়, পরে।
নামকরণ হয় নি শেষ পর্যাত। অন্তত আমরা কিছু জানি নে।

আর্টস কলেজের মদত বড় বাড়ি। ঝকঝক তকতক করছে। পরি চালকেরা এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা করলেন। ঘরে ঘরে নানান শিল্পকর্ম। ছাত্রের নিবিষ্ট মনে কাজ করছে, পা টিপে টিপে সরে আসতে হয়। তারপর দোতলাই উঠলাম।

সামনেই শমশ্র-সমন্বিত আমাদের আপন মান্বটি—রবীন্দ্রনাথ। বিশাল হলঘরে অগণিত ছবির ভিড়ের মধ্যে সব চেয়ে ব্হং আর সর্বপ্রধান। যত অন্যমন্সক থাকুন, নজর আপনার পড়বেই।

স্কুরে চীনের জ্ঞানী-গুণীদের সমাজে গুরুব্দেব আজও জমিয়ে বসে আছেন, আমরা খবর রাখি নে। এদেশে-ওদেশে চিরকালের ভালবাসাবাসি—
নতুন কালে সেই প্রীতি শান্তি ও সোহাদ্যের তিনিই দ্বতিয়ালি করলেন
চীন ঘ্রে তাদের চিত্তজয় করে এলেন, চীনা-ভবন গড়লেন শান্তিনিকেতনে—
সে কতদিন আগের কথা! চিত্রপটের রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হাস্যে তাঁর দেশের
মান্ষদের আহ্বান কর্লেন। শিল্পীর নাম চু-বি-আন (Chu-bei-huang)
কবিকে শিল্পী চোথে দেখেন নি—মানস-স্বণন তুলির টানে তুলে ধরেছেন।

ঘরের অর্বাধ নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছি। হিন্দী কথাসাহিত্যের রাজ মুন্সি প্রেমচাদকে জানেন—তাঁর ছেলে অমুত রায় বিস্তর নোট নিচ্ছেন ছবি সম্পর্কে। ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়ছেন কোথাও, ধীরে স্কুম্থে আনন্দ-দ্নান করে চলেছেন যেন রসসম্বদ্ধে! আমি এক পাক ঘ্রুরে দেখে নির্মেছি ইতি মধ্যে। আবার এসে ঐ দলে জুটেছে। দোভাষি অবাক—তাদের বলবার আগেই পরিচয় দিয়ে দিচ্ছি অনেক ছবির: যেটা অতি-উপাদেয়, রসিক বান্ধবদের টেনে দাঁড় করাচ্ছি তার সামনে। দুইে চোথের অপলক সুধাপান —বর্ণনা দিয়ে কি বোঝাব ছবির কথা? পুরানো আর আধ**্রনক** সকল রক্ম পর্ম্বতিতে ছবি লিখেছে। গ্রামে গ্রামে ছড়ানো লোকশিল্প থেকে অনুপ্রেরণ নিচ্ছে—সর্বক্ষেত্রে তার পরিচয়। আর ঐ যে ওদের নিয়ম, অকেজো বলে কোন জিনিস বর্মতল হবে না—ছেণ্ডা কাগজ আর ট্রকরো কাপড় নানান কায়দায় জুড়ে একট্র-আধট্র তুলির পোঁচ টেনে পর্তুল, জানলার পর্দা, ফুল দানি আরও কত কি **শিশ্পবস্ত বানিয়েছে। উডকাটই বা কত রঙের** আর কত রকমের! দেখে তাজ্জব। নতুন-চীনের আশা-আকাজ্ফা ও সংকল্প ছবি করে ফুর্টিয়ে তুলেছে।... কু'ড়ে মানুষ, পরের উপর নির্ভার করে বাঁচতে চায়-আজকের দিনে তার লাঞ্ছনার অন্ত নেই; জনতা টিটকারি দিচ্ছে, মাথা নিচু করে আছে লোকটি—টিটকারির কথাগুলো যেন কানে শুনতে পাচ্ছি জনতার ভাবে- ভাগ্গমায়।...ভূমি-সংস্কার হয়েছে—চাষী এবারে জমির মালিক, ঢাকঢোল বাজছে—সেকালের বাতিল দলিলপত্র স্ফর্ভিতে ছুর্ড়ে দিচ্ছে আগ্মনে।...একটা মজার ছবি—সরল গ্রামবাসীরা ভোট দিতে এসেছে গ্রাম-সমিতি নির্বাচনে। প্রাথীরা সারি দাঁড়িয়ে—পিছনে ভোটের বাক্স; কোন বাক্সে ফেলবে, ভাবছে ভোটদাতারা।...আপোষে মামলা মিটিয়ে নিচ্ছে—আর ওরা মামলা করে উৎসমে যাবে না। ...গ্রামকরা নৈশ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।...লড়াইয়ের দ্বিদিনে বাচ্চা ছেলেদের শুকনো ক্রের মধ্যে সন্তর্পণে লাক্রিয়ে রাথছে এক মা-জননী...

নাঃ, খাটিয়ে মেরে ফেলবে! এই ছবি দেখিয়ে আনল—রাত্রে আবার অপেরা। নাচ-গান-অভিনয়—হাজার বছরের ঐতিহ্য এর পিছনে। যে সব মান্য অনেক কাল আগে অতীত হয়ে গেছে, তারাই র্পে উল্লাসে ঝলমল করে দাঁড়াল স্টেজের উপর। প্রানো চীনকে এরা একট্বও ভোলে নি নতুন কালের ডামাডোলেক মধ্যে। অপচয় ও বাহ্বলার বির্দেধ এত জেহাদ—অপেরার ব্যাপারে কিন্তু দরাজ ব্যরস্থা। আলো, সাজপোশাক, বাজনা, দৃশ্যপট—টাকা ধ্লোর ম্ঠোর মতে ছড়িয়েছে। পরে আরও অনেক পালা ও নাচ দেখেছি—প্রানো বনেদে আধ্বনিক পালাও অনেক গেথেছে। চীনের এই নাচ-অপেরা নমো-নমো করে সারবার বস্তু নয়, মউজ করে বলা যাবে আর এক দিন। কি বলেন?

## (24)

শহর তোলপাড় বার্ষিক উৎসবের আয়োজনে। কাগজে পড়ছি, শুধু পিকিন, শহর নয়—সারা চীন মেতে উঠেছে। ১লা অক্টোবর কাল। দেশের দ্রতম প্রান্ত থেকে জনস্লোত অবিরল এসে পড়ছে। বাইরে থেকেও আসছে। তামাম দুনিয়ার যাবতীয় যানবাহনের বুঝি একটি লক্ষ্য—পিকিন।

সন্ধ্যায় ভোজ। ভোজ তো হামেশাই হয়ে থাকে—সে এক ভয়ের বস্তু । কিন্তু আজকে বড় স্ফ্রিতি। চীন দেশটাই ধর্ন ছোটখাট এক প্থিবী—উৎসব বাবদে তার সকল অঞ্জলের মাতব্বররা এসেছেন, তাঁরা খাবেন। যত দ্তাবাস আছে, ঢালাও নিমন্ত্রণ সকলের। আর তাবৎ দ্বিনয়ার শান্তি-সৈনিক আমরা তো আছিই। প্থিবীর মানুষ পাশাপাশি পাত পাড়বে—নানান জাত নানান ধর্ম নানান ভাষার মানুষের একসংগ পংস্থি-ভোজন।

খাওয়াচ্ছেন মাও-সে-তুং। ঐটে ভেবে দমে যেতে হয়। ভদ্রলোকের অবস্থা সূর্বিধের নয়—আমাদের অনেকের চেয়ে গরিব। মাইনে সর্বসাকুল্যে আট শ' (ইয়ং হিসাব ছিল, জন তিনেকে আমরা কষে দেখলাম—শ' আন্টেকের বেশি আমাদের টাকায় কিছুতেই ওঠে না)। তা-ও, শুনলাম, দিবারান্তি হাড়-ভাঙা খার্টান খেটে—রাহি একটা-দুটোর আগে কোর্নাদন শোওয়া জোটে না। ঐ মাইনের ভিতর যাবতীয় ঠাটবাট বজায় রাখতে হয়। অতএব খান দ্বই-তিন ঘর নিয়ে বাসা, চৌপায়ায় শয্যা। আর অধিক কুলিয়ে ওঠে কি করে? এর চেয়ে প্রথম বয়সে পিকিন য়াৣ নিভার্সিটির চাকরিটাই বোধ হয় ছিল ভাল। লাইর্ব্রেরর কাজ করতেন ওখানে। আসল লাইর্ব্রেরয়ান নন, সহকারীদের এক-জন। ছাত্র-ছাত্রীরা ডেকে ডেকে দেখায় আজকে—এখানে বসতেন আমাদের মাও-তৃচি, এই টেবিলে লেখাপড়া করতেন। সে আমলে যেমনটি ছিল্ল, আসবাব-পত্র ঠিক তেমনি ভাবে রাখা আছে। ওদের ম্যাগাজিন আছে—যেমন থাকে কলেজে-ইম্কলে। ম্যাগর্গজনের জন্য লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিল ওরা মাও-র কাছে। আপনি প্রোনো লোক এখানকার, সাহিত্যিক মানুষ—দিন আমাদের কাগজে একটা লেখা। মাও তার জবাব দিয়েছেন, সময় কোথায় ভাই? সাহি-ত্যের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। তোমাদের দিনকাল, তোমরাই লেখো। সেই চিঠি ওরা সগরে দেখায় বিদেশি আগত্তক যারা য়ানিভার্সিটি দেখতে আসে।

ভা সত্যি, ওদের মাও-তুচি সাহিত্যিক হিসাবেও খ্ব বড়—উ'চু দরের কবিতা-লিখিয়ে। রাজনীতির তালে না গেলে শ্বধ্ব সাহিত্য করেই দেশ-বিদেশে নাম করতেন, দিব্যি বহাল-তবিয়তে থাকতেন। কিন্তু কপালের েরের, তা ছাড়া আর কি বলি! গ্রহার ই'দ্বরের মতো উত্তর-চীনের পর্বত-রন্ধে পটিয়েছেন কত কাল! যাতে ও'দের ব্লেটিন ছাপা হত সেই যন্ত্র, আর কিছ্বু পরিমাণ সেই ব্লেটিন মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছে। দেখে হাসি ঠেকানো দায়। প্রথম স্বীটাকে তা জ্যান্ত কোতল করল চিয়াং-কাইশেকের পার্ষদেরা; ন্বিতীয় স্বী মরলেন আকাশের বোমায়। ঐতিহাসিক লং-মার্চের সময় দলবল যথন অতি-দ্বর্গম দক্ষিণ পথে ধাওয়া করেছে, সেই গোলমালের মধ্যে খতম হল দ্বটো ছেলে। তা বেশ-অনেকখানি হাত পা-ঝাড়া অবস্থা বলতে হবে মাও-র।

আর, কাকে ছেড়ে কার কথাই বা বাল। খোদ কর্তা মশাই ঐ প্রকার, তা হলে মেজো-সেজোদের দশা আন্দাজ করে নিন। চাউ-এন-লাই, চু-তে—ইনি প্রিমিয়ার, উনি কম্যান্ডার-ইন-চীফ—শ্বনতেই ভারী ভারী, বেতন কুল্যে ছ-শ

তৎকা। আমাদের আধা-মন্ত্রীদেরও ওর বেশি মাইনে দিয়ে থাকি। সন্ন্নিচন-লিং ডক্টর সান্-ইয়াং-সেনের বিধবা। কচি কচি চেহারা, আগন্নের মতো দেহজ্যোতি—তিরিশ পেরিয়েছে, কে বলবে ? নতুন-চীনের জননী তো বটেই, জগলজননী বলে ডাক পাড়তে ইচ্ছে করে। তা সে যা-ই হোন, রাজধানী পিকিনের বাস্তু দেড়খানা ঘর নিয়ে। সাংহাইয়ের সান-ইয়াং-সেনের বাড়ি দেখেছি (এক বন্ধ্র দান অবশ্য)। দোতলা বাড়ি, একট্ লনও আছে—আশ-পাশের বিশ-প'চিশ তলা বাড়িগুলোর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও মোটের উপর ভালোই, ছবির মতন। কিন্তু ম্যাডামের ফ্রসং কোথা সেখানে যাবার? অহোরাত্রি মাত্র চিব্দশ ঘণ্টার না হয়ে যদি আটচিল্লিশ ঘণ্টার হত, তবে বোধ হয় দ্বনো খেটে ও'রা আরও কিঞিং স্ব্ করে নিতেন। এ চিত্র আমাদেরও অজানা নয় ৸ মহাআজী জীবনে হাঁট্ল চেকে কাপড় পরতে পারলেন না, দিল্লি এসে জায়গা হত ভাঙি-বিস্তের মধ্যে। কিন্তু স্বাধীন-ভারতে চটপট ভোল পালটে ফেলেছি। পারেন তো কোন ঐতিহাসিক লিখে রাখ্ন গে সে সব দিনের কথা, ভবিষ্যতে ছেলেরা পড়বে।

সন্ধ্যাবেলা ও'রা খাওয়াবেন। দুপুরটাই বা ন্যাড়া যায় কেন? পাকি-দতানি ভায়াদের খাইয়ে দিই আমরা। আপত্তি কি, যখন স্লেফ মুফতৈ খাওয়ানো চলে—এক আধেলা খরচ-খরচা নেই? ও'রা চাইবেন না, আর আগ বাড়িয়ে কড়ি গুলে দেবে এমন আহাম্মক কে আছে কলিযুগে?

চিরকাল একসংগ্র ঘরবসত—আজকেই ভিন্নভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকি-স্তান দ্ব-এলাকার মান্য হয়ে দর্শন দিয়েছি। দেশে থাকতে দশ জনে দশ রকম কথায় তাতিরে তোলে, বিদেশ-বিভূয়ে সেই দশম অবতারেরা নেই। থেতে থেতে অতএব মন খুলে সুখ-দ্বঃথের কথা চলল। এরোড্রোম অবধি ভার-তীয়েরা গিয়েছিল পাকিস্তানিদের ডেকেডুকে আনতে। 'মন কেমন করে উঠল, ভাই, মাঠের প্রান্তে আপনাদের দেখে। কত দেশের মান্যই তো এসেছে—কই, আপনারা চুপ করে ঘরে থাকতে পারলেন না তো আর সকলের মতো!'

বলছিলেন—ভদ্রলোকের নাম পাওয়া গেল, মজিবর রহমান। এই নাম তো জানি আওয়ামি লীগের ভূতপূর্ব সেক্টোরির, মানুষ পাগল করে তোলেন নাকি মিটিঙে! এই এক ছোকরা, এমন সারল্য কথাবার্তায়—নাম ভাঁড়িয়ে বলছেন না তো?

কিন্তু পরিচয়গ্রলো মূলতুবি থাক আপাতত। জর্বরি চিন্তা মগজে। পরশ্ব থেকে শান্তি-সম্মেলন। বহাতর উৎকৃষ্ট জবান ছাড়া হবে বিশ্বজনের - হিতার্থে—ঘরে ঘরে নিশিরাতে বস্তৃতার মক্স চলছে, অনুমান করি। আর খোদার জীব আমরাও সেই ডামাডোলে নিতালত অবোলা হয়ে বসে থাকব না। কিল্তু তোড়ের মুখে হঠাৎ যদি কেউ বলে বসে, বাপ্র হে, ঘর সামাল করে তারপর পরের ভালো কপচাতে এসো। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে তোমরা যে পায়তারা ভে'জে বেড়াছ, সেইটের ফয়শালা আগে করো দিকি।

মিলেছি যখন এই কল্যাণ-পরিবেশে, উপায় কিছু বাতলাবোই। মারা-মারি-কাটাকাটি করে যে সুহুংধর্গের গোপন আনন্দ জুর্নিয়েছি, ভাব করে ফেলে তাদের মুখে কাষ্ঠহাসি ফোটাব। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া নিজেরাই মেটাবো— বাইরের কেউ নাক গলাতে এসেছে কি নাক কেটে শ্রপণখা বানিয়ে দেবো নির্ঘাং...

সত্যি, কি মিষ্টি লাগল যে সকলের কথাবার্তা! মিষ্টি লাগল সেই ভোজের ঝাল-দোরমা অর্বাধ (অতিকায় ঝাল-লঙ্কার খোলে মাংশ ইত্যাদির প্রের)। দইকে বলে সাওয়ার মিল্ক (sour milk)—ভোজের টেবিলে সেই দইয়েও যেন মধ্য ছিল সেদিন!

সন্ধ্যায় অনেক ধকল আছে—বিকালের বক্কুতাদি থেকে রেহাই পাওয়া গেছে তাই আজ। দেদার ছুটি—কি করা যায়? আবার কি—ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াও কালকের উৎশ্বব-বাবস্থাদি। দেখে দেখে সাধ মেটে না। বেলাবেলি কিন্তু ফেরা চাই হে—সেজেগ্রুজে যে যার ঘরে বসে থাকবে, পাক্কা ছ'টার সময় বাসে,পুরে ও'রা অকুস্থলে চালান দেবেন। সবে তিনটে বাজল—ছ'টার অনেক দেবি। চলো।

সাহস কি পরিমাণ বেড়ে গেছে, শ্বন্ন। আমার ধ্বতি-পাঞ্জাবিতে দ্খিট দিলে রক্ষে নেই—তেড়ে তেড়ে ধরছি তাদের। হাত টেনে নিয়ে সেকহাাও করি। ইন্দ্ব, ইন্দ্ব! ভালবাসা কুড়িয়ে টহল দিচ্ছি পিকিনের রাস্তায় রাজ্চরুবতীর মতে।

কাল জাতীয় উৎসব—যেদিকে তাকাই তারই আয়োজন। মান্বের অন্য ভাবনা চিন্তা লোপ পেয়ে গেছে। মরা চীন নবীন মন্ত্রে মেতে উঠল এমনি দিনে তিনটে বছর আগে। নেপোলিয়ন সেই যে বলেছিলেন—'চীন? ঘুমন্ত দৈত্য—পড়ে থাকুক অমনি ঘুমিয়ে। জেগে যদি ওঠে—আরে সর্বনাশ! তামাম দুনিয়ার ঝুণিট ধরে ঘুরপাক খাওয়াবে।' সেই কাণ্ড ঘটে গেল শেষ পর্যনত। লাল সিল্কের উপর সোনার হরপ বসিয়ে যাছে। মুর্খ মানুষ—পড়বার ক্ষমতা নেই। কি হে, কি অত লিখলে বলো দিকি? একট্খানি পড়ে মানে বলে দাও। 'চিরকাল বে'চে থাকুক আমাদের এত সাধের নবীন-চীন; দশ হাজার বছর বে'চে থাকুন আমাদের আদরের মাও-তুচি…'

স্পত-তুচি মানে হল চেয়ারম্যান মাও। কপ্টের সমস্ত মধ্ ঢেলে দিয়ে ওরা উচ্চারণ করে। কেন জানি আমার মনে হত, প্রীতি বা প্রন্থা তত নয়—বাংসলাের রসে কানায় কানায় ভরা কথা দুটো। চীনের তাবং মেয়েমন্দ বাচাবিল্ড়ো মাও-সে-তুঙের মা বনে গিয়েছে। আহা, বিস্তর কন্ট পেয়েছ তুমি মাও—আর নয়, সর্বসর্থ ও শান্তি আসক্ক এবার জীবনে। কোটি কোটির মনে অহােরাত্রি ঐ একটি কামনা।

আলো, ফর্ল, পাঁচ তারার রন্ধ-নিশান, পীচবোর্ডের পায়রা—যেটা যেখানে চলে, সমস্ত খাটিয়ে ফেলতে হবে সন্ধার আগে। আনন্দ-সক্জায় বৃহটি না থাকে কোন বুকম। রাত্রে আজ বাড়িতে বাড়িতে ভোজ। বিয়ের আগে অধি-বাসের মতন উৎসবের শুরুর সন্ধ্যা থেকেই বলতে পারেন।

তিয়েন-আন-মেন—ম্বর্গীয় শাণিতর দরজা—নতুন গাঁথনি হয়েছে তার এদিকে-সেদিকে, নতুন করে রং ধরিয়েছে। হামেশাই এ পথে গতায়াত—সকালে, সন্ধ্যায়, দ্বপ্রের, কথনো বা রাত দ্বপ্রের। দিনে দিনে তিয়েন-আন-মেনের নতুন বাহার খ্লছে। শরতের রোদে সমস্তটা দিন ঝিকমিক করে, আলো যেন ঠিকরে বেরোয়। শাণিতর দরজা—তাই বটে! স্ববিশাল অলিন্দের নিচে বড়-দ্রায়টা খ্লে ফেললেই ব্বিথ বিফোভ-বেদনার সীমান্ত-পারে নিশ্চল মহিময়য় শাণিত! দরজা ও পরিখা ইত্যাদির সামনের দিকটা বড় রাস্তা—পিকিনের চৌরখিগ বলতে পারেন। তার ওধারে অনেকগ্রেলা পার্ক—পাঁচিল ভেঙে একসা করে দেওয়া হয়েছে। সমস্তটা মিলে পিপলস্ পার্ক। ভেঙে চুরে প্রতি বছরই জায়গা বড় করা হছে, এবারও হয়েছে, নইলে কুলোয় না। সব্ল ঘাস বসানো হয়েছে পার্কে, আর দ্রতম প্রান্তে নানা রকম ফ্লা। কত ফ্লে ফ্রেটে আছে, দ্রলছে প্রসম হাওয়ায়!

সারারাত আলো-আলোময় করে রাখে উৎসব-ক্ষেত্র। তিনশ' কুঁড়িটা জোরালো বাতি—সিনেমা স্ট্রুডিয়োর যে ধরনের বাতি লাগে। গেল-বছর যা ছিল, তা থেকে একশ' কুড়িটা বেড়েছে। মহাচীনের বহু কোটি মান্ষের প্রত্যাশা কেন্দ্রিত যেন এই একটি জারগায়। এ আলো সরিয়ে নেওয়া হবে না উৎসব অন্তে। বছরের প্রতিটি রাত্রে জর্লবে।

শহর উৎসব-সঙ্জা পরেছে। কাল যা দেখেছি, সকালবেলা দেখি ভিন্ন

এক র্প। এখন আরও চমকদার। আর এই শহর-জারগা বলে নর—শ্নতে পাচিছ, কাগজে পড়িছি, দৈশের তামাম জারগা জত্তে এই কাণ্ড।

দোকানের সামনে, বাড়ির দরজায় দরজায় লাল সিপ্কের গেট বানিয়েছে চীনের ঐ চিরকালের রেওয়াজ—আমোদ-স্ফাতিতে এক্তার লাল সিপ্ক ওড়ায় আর বিশ-তিরিশ হাত অক্তর লাউডস্পীকার। চতুদিকি গমগম করছে উৎসবের বাজনাবাদ্য এবং হৈ-হ্লোড় ঘরে বসেই কানে যাবে। কিন্তু যা কান্য —ঘরে থাকবে কি একটা মানুষ কালকের দিনে?

শানিত-সন্মেলনে দেশ-দেশা তরের মানুষ আসছে। জল স্থল আকাশ— সকল পথে আনাগোনা। আসছে এখনও—ঐ যে ইয়ং-পায়োনিয়রেরা এবং এক গাদা ফুলের তোড়া বাস বোঝাই হয়ে চলল এরোড্রোমে কিংবা রেল-দেশৈনে উঃ, এতও পারে মানুষে! হরবখত অভ্যর্থনা। একটা দল আছে, শুধ্ব অভ্যর্থনা করতে। এদিনে ফুল যা খরচ হল, শুধ্ব সেই হিসাবটা ধর্ন না জমিয়ে রাখলে এক পাহাড হয়ে যেতো।

দেশে দেশে মান্ষের কত রং র্প চেহারা পোশাক এবং মেজাজ থাকতে পারে, এখন এই পিকিন শহরে পাদচারণা করেই অনেকটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন। আর বাইরের মান্য্ বলে কেন—চীন একাই তো প্রায় এক প্থিবী! পাঁচ হাজার বছরের পাকা ইতিহাস আছে, সেই গ্নমরে তো বাঁচেন না—কিন্তু মর্জুণাল ও গ্রান্ধকারে হেন জাতও আছে, এই সেদিন অবধি যারা হাজার পাঁচেক বছর পিছনে ছিল। এখন অবস্থা পালটেছে অবশ্য—তারা আলোয় এসেছে। চীনা মহাজাতির সমান হকদার—আর দশটা মান্বের সঞ্গে তাদের সমান ইত্জত।

আসছেন তা-বড় তা-বড় বীর—কৃষক বীর, শ্রমিক বীর কোরিয়ার যুদ্ধে যারা ভলন্টিয়ার হয়ে গেছে, মেয়েরাও আছে তার মধ্যে—তাবং বিশ্বজনের কাছে তারা লড়াইয়ের টাটকা থবর ও চোখে-দেখা ব্ত্তান্ত নিবেদন করবে। ইংরেজি নিউজ-রিলিজ ও সাংহাই-নিউজ দিয়ে যায় আমাদের রোজ। তার মধ্যে দেখতে পাই, পাল্লা চলেছে ফ্যাক্টরিতে-ফ্যাক্টরিতে। উৎসব-ক্ষণে কাজের পরিচয় দিতে হবে না? প্রাণপাত করে খেটেছে—যে কাজ এক বছরে করবার কথা, আট মাসে তা সেরেস্বরে বসে আছে। কাজ দাও, আরও কাজ, আরও। পয়লা অক্টোবর তাদের পরম প্রিয় মাও-তুচিকে দেখাতে চায় কে কি করেছে দেশের জন্য। মাও, তোমার পিছনে আছি আমরা—চীনের আবালবৃদ্ধ সকলে। তুমি যা চেয়েছ তারও এগিয়ে আছি, এই দেখ!

জিনিসপত্রের বেচাকেনা অসম্ভব রক্ম বেড়ে গিয়েছে। প্জাের বাজার আর কি! আমাদের কলকাতায় এই হণ্তাখানেক আগেও যেমনটা ছিল। অনেক দ্বংখ-ধান্দার পর দিন পেয়েছে—ঐ পরম দিনে জগংবাসীর সামনে সেজেগ্রেজ তারা অসামান্য হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ানো বলি কেন—নেচে বেড়াবে, অফ্রন্ত জীবন-প্রবাহে ভেসে ভেসে বেড়াবে। দিকে দিকে তার আয়োজন।

ঘ্রতে ঘ্রতে মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কি মাতামাতিটা করেছিলাম সাতচল্লিশ সনের পনেরই আগস্ট দিনটায়। তার পরে মিইয়ে এলো বছরের পর বছর। রীতরক্ষার মতো এক একটা নিশান...তাই বা তোলে ক'জন? মনে থাকে না তারিখটা।

হোটেলের দরজায় কুম্বিদনী মেহতা। দরজা থেকে নেমে লনের এদিক-ওদিক তীক্ষ্য দুটিটতে এক একবার দেখে আসছেন।

শিগ্রির তৈরি হয়ে আস্কুন। দু-মিনিটের মধ্যে।

ছ'টার দেরি আছে এখনো-

হাত-মুখ নেড়ে কথা বলা শ্রীমতীর অভ্যাস। সেই ভাগিতে বললেন, সময় বদলে গেছে। খবর পাঠিয়েছে, রওনা হতে হবে সাড়ে-পাঁচটায়। দৃঃখ প্রকাশ করেছে এই গোলমালের জন্য।

কিন্ত সময় আছে মনে করে যাঁরা না ফিরবেন?

যাওয়া হবে না তাঁদের—

রায় দিয়ে তর-তর করে তিনি উপরে উঠে গেলেন। সময় বদলের থবর চাউর হয়ে গেছে এদিকে। হন্তদন্ত হয়ে সবাই ছুটেছেন। একে দুয়ে তৈরি হয়ে নামতে শুরুর করলেন আবার। নেমে এসে হলের ভিতর দাঁড়াচ্ছেন। সময় অতি-সংক্ষিণ্ত—এরই মধ্যে যেটরুকু পারা গেছে। হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ক্রিম ঘসছেন—টোড় ঠিক করছেন কেউ কেউ। যে বঙ্গনন্দনকে চন্দ্রিশ ঘণ্টার মধ্যে কোট-প্যাণ্ট ছাড়তে দেখি নি, তিনি দেখি ধর্তি-কামিজে সেজেছেন, স্কন্ধোপরি শাল। মেয়েদের তো চেনাই দায়—এক একটি পটের পরী হয়ে আসছেন বাহা-রের সাজ-পোশাকে। ক্ষিতীশ বলে, কত শাড়ি বয়ে এনেছে রে বাপ্র, ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলানোর জন্য! তা দোষ দিলে হবে কেন—পাগড়ি বিহনে পেয়াদা অথবা খোলা বাদ দিয়ে চিংড়িমাছের কি বাকি থাকে বলুন? মুখের বাক্য শুনে বিতৃষ্ধা ধরলেও ঐ সাজের দেলিতে লোকে দেড় মিনিট কাল চেয়ে থাকবে

অন্তত। আজকের এই সব শাড়ি এত দিনের মধ্যে অংগে ধরেন নি—তোলা ছিল পরম দিনের জন্য। চাট্টিখানি কথা নয়—মাও-সে তুঙের সংগ্য এক ঘরে বসে খেতে হবে। আরও যদি কপালে থাকে, তিনি হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন সেকহ্যান্ডের জন্য। কিছু বলা যায় না। হাতের চেটোয় একট্ ক্রিম ঘ্যে নেবেন নাকি?

আমার পোশাকের কিণ্ডিং রকমফের আছে। বিলকুল সাদা। সাদা ধর্তিপাঞ্জাবি, এবং ধবধবে আলোয়ান। বলতে পারেন, কালো কালো হাত দর্-খানা ঐ যে বেরিয়ে রইল সাদা হাতা উন্তীর্ণ হয়ে? ছন্দপতন ঠিকই—কিন্তু আমি তার কি করতে পারি বল্বন? স্রুণ্টা যে অনেক উধের্ব থাকেন—কৃষ্ণ হাতের নাগালের ভিতর থাকলে উত্তম রূপ পরিচয় করা যেত।

স্বরলোকের ক্রিয়াকমে নারদ চেপিক চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিভূবন নিমন্ত্রণ করতেন—আজকের ব্যাপারও প্রায় তাই। পাইকারি নিমন্ত্রণ সকলের।
আর এক তাজ্জ্ব—এত নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়েছে, সমস্ত হাতের চিত্রকর্ম—মাওসে-তৃঙ্বের সই প্রত্যেকখানা চিঠিতে।

হোটেল থেকে সারবিদ্দ মোটরগাড়ি আর বাস চলল নিমন্তিতদের নিয়ে।
ডক্টর জ্ঞানচাঁদের পাশে আমি। জাঁদরেল পশ্চিত, ভারত সরকারের অর্থনীতিক
উপদেণ্টা ছিলেন—প্রদীপ তুলে চাঁদকে আমি আর কি দেখাব?

জ্ঞানচাদ বলেন, এক আই. সি. এস. সাহিত্যিক আছেন ব সায়—হাাঁ, হাাঁ, অন্নদাশঙ্কর রায়ই বটে! তাঁকে আমি জানি। লেখেন কেলন? তিনি এলে বেশ হত। মতামত যা-ই হোক, চোখ মেলে দেখলে তবে বিচারের স্ক্রিধা হয়—

জ্বনারণ্য পথের দ্ব'ধারে। কি করে অভিনন্দন জানাবে, ভেবে পায় না। উল্লাস ফেটে পড়ছে তাদের চোখে-মবুখে। তাই তো ভাবি, কোন সে মন্ত্র যাতে সকল বয়সের মানুষকে মাতোয়ারা করে দেয়! মহাচীন, অতুলন তোমার প্রাণশন্তি—আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলেছ সকল দিকে। সমন্ত মানি। কিন্তু আনন্দের যে গ্লাবন দেখে এসেছি দেশের সর্বপ্রান্তে, সমন্ত কর্মোদ্যম ছাপিয়ে দিয়ে তারই হাস্যধর্নি আজ এই লিখতে লিখতে আমার কানে বাজছে।

সেক্রেটারি-দলের একজন হলেন ধর। উপ্যাধি দেখে আন্দাজ হয়েছিল বাঙালি, ডক্টর নীলরতন ধরের জ্ঞাতগর্নিত কেউ হবেন বা! তা নয়, পাঞ্জাব- প্রশেষ। এক তাজ্জব, হাসতে দেখিনি ভদ্রলোককে। হাসতে জানেন না, তা বলি নে; কিন্তু দক্ষ্ব দক্ষ্ব দক্ষ্ব-ভাগ্য হয় নি। চলতি বাসের মধ্যেই তিনি তালিম দিয়ে যাচ্ছেন সেই থেকে। নিমন্ত্রণ-চিঠি আছে তো সকলের সঙ্গে? ভাল করে দেখে নিন। পর্য কর্বে ওরা তন্নতন্ন করে, নামধাম দেখবে। আর আলোয়ান-ওভারকোট ইত্যাকার জবড়জং বস্তু নিয়ে ঢোকা যাবে না, বাইরে রেখে যেতে হবে...

ভয় ধরিয়ে দিলেন দস্তুরমতো; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে শ্নতে শ্নতে। মাও-এর সংগ্য এক দালানে ঢ্রুকবার আগে মাথার চুল থেকে পায়ের নথ অর্বাধ সার্চ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহমার নেই। কি প্রক্রিয়য় কতক্ষণে ধরে চলবে, সেই এক ভ্রুবনা। অবস্থা গতিকে দোষও দিতে পারি নে। নতুন-চীন চক্ষ্বশ্ল অনেকেরই। গোটা দক্ষিণ ও প্র অঞ্চল জ্বড়ে বিস্তর সাধ্বজন জগাম্পতায় দল পাকাচ্ছেন গা-ঢাকা দিয়ে। এই দ্বটো বছর আগে পঞ্চাশ সনের উৎসব-দিনে নায়কগণ সহ গোটা তিয়েন-আন-মেন ডিনামাইটে উড়িয়ে দেবার নিখ্ত ব্যবস্থা হয়েছিল—ব্যবস্থাপকরা তৎপ্রে শ্লভার্থার ভেক ধরে রাজ্যের আতিথ্য ভোগ করছিলেন। আজকের এই অতিথি-পল্টনের ভিতর থাকতেও পারে তাদের চেলাচাম্বাদা শিয়া-শাগারেদ কেউ কেউ। ম্বথে হাসি, পকেটে পিস্তল—অসম্ভব কিছ্ব নয়। সন্তর্পণে আমি পকেটে হাত ঢ্বিয়য়ে দিলাম। সকালবেলা নথ কেটেছিলাম—রেডখানা রয়ে গেছে। সকলের অলক্ষ্যে ফেলে দিলাম সেটা—অস্ম রাথার দায়ে না পড়ি।

নিষিম্ধ শহরের এলাকা। আগেকার দিন হলে আপনার আমার শতেক হাত দ্রে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। খান পনেরে। বাস আমাদের নিয়ে সারবিদ্দ মদত বড় কম্পাউন্ডের মধ্যে চ্বুকল। আরও কত মোটর, কত বাস এসে জমেছে। গাছে গাছে ভরা বিশাল চত্তর—বিস্তীর্ণ লেক একপাশে। জোরালো আলো দিয়েছে গাছের মাথায়—আলোয় ঝলমল করছে লেকের জল। গাড়িচলছে কি না চলছে—অত্যন্ত মৃদ্ব গতিতে চলেছে লেকের কিনারা ধরে।

বাস থেকে নেমেও অনেকখানি পথ। একের পিছনে আর একজন—
চলেছি তো চলেছিই। পাঁচ-সাত গজ অন্তর ফ্লাশ-আলো—একেবারে দিনদ্পার বানিয়ে তুলেছে। নিশ্চল দাটো সৈন্য—একের হাতে বন্দাক, অন্যের
কোমরে রিভলভার। মানাষ না পাতুল—নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর
একটা এগিয়ে যেতে—ওরে বাবা! হাজার খানেক হাত শাণিয়ে আছে সেক-

হ্যান্ডের জন্য। বিদেশ-বিভূইয়ে এবারে প্রাণটা গেল। প্রাণ না-ই যদি যায়
—এ হাতে খাবার তুলে ভোজ খাব, তার কোন আশা নেই।

এমনি করে অসংখ্য জাতি ও অগণ্য মানুষের প্রীতির পথ বেয়ে এসে পড়লাম স্বিশাল হলঘরে। আজকে ভোজনাগার—পরশ্ব থেকে শান্তিসদ্মলন বসবে এখানে। রাজস্য ব্যাপার—বর্ণনা পড়ে হেন বস্তু ধারণায় আনা যায় না। লম্বা টানা টেবিল সরি সারি চলে গেছে। একট্ব-আধট্ব ব্যাপার? হাঁট্বন না টেবিলের এ মাথা থেকে ও মাথা। পা টনটন করবে। আর টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো যাবতীয় খাদ্য ও পানীয়। গ্রেণে দেখলাম, প'চিশ পদ তো হবেই। টেবিলের দ্ব'পাশে নিমন্তিকতার লাইনবিদ দাঁড়িয়েছেন। বুসবার ব্যবস্থা নেই—থেতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! বাবুফে' ডিনার বলে এমনি অবস্থায় খাওয়াকে। আগের দিককার জায়গাবেবাক ভরতি—স্বইং ঠেলতে-ঠেলতে আমাদের নিয়ে চলল। চলেছি তো চলেইছি। 'আর কত দরে নিয়ে যাবে মোরে হে স্কুলরী?'

কিচল্ব দলপতি, তাঁকে রেখে দিল এদিকে—কর্তাদের সঙ্গে মোলাকাতের প্রয়োজন হবে। আর নিরামিষাশী যাঁরা—রবিশৎকর মহারাজ, যোশি, হোকুন, মালবীয়—এ'দের জন্য আলাদা রকমের সাত্ত্বিক বন্দোবসত। বন্দোবসত করে এ দলেও যদি জ্বটতে পারতাম! পাকিস্তানিরা পিকিনে পরে এসেও, দেখা যাচ্ছে, অধিক এলেমদার—ঠিক সময়ে এসে উত্তম জার্গা বাগিয়ে বসে পড়েছেন। আর আমরা চলেছি, চলেছি—এবং চলেছি শ্রপ্রান্তের এক রঙিন দেয়াল লক্ষ্য করে।

ঠিক সাতটায় মাও-সে-তুং এলেন। সংগ তাবং নায়কবৃন্দ। চোখে কি আর দেখেছি কিছু? কানের পর্দা-ফাটানো হাততালিতে বোঝা গেল, এসেছেন এইবার। হাজার খানেক আমরা—বেশি হবো তো কম নই। নানান চেহারা, রকমারি সাজ-পোশাক। আর অগণিত ফ্লাশ-আলো একসংগ জবলে উঠছে, ক্লিক-ক্লিক—ফোটো তুলছে এদিক-ওদিক থেকে—ফ্লাশ-আলো নিবিয়ে দিছে তারপর। ধর বলেছিলেন, নিমন্ত্রণ-পত্র দেখবে, সার্চ করবে হলে ঢ্কবার আগে। রামো! ন্বারে ঐ তো যাত্রাদলের দৃই কাটা-সৈনিক, আর তাবং লোক এদিকে সেকহ্যান্ড ও হাততালিতে বাস্ত। অত সব হ্যাগামের ফ্রসং কোথা? এই তো এলাহি ব্যাপার—অতি-উৎসাহীরা আবার ঠেলেঠ্নলে সামনে ধাওয়া

রছেন ভাগ্যবশে ফোটো উঠে যায় যদি কোন কর্তাব্যক্তির পাশে। নিদেন পক্ষে নিছোঁরাছনুরি হতেও পারে। আমার ভয়-ভয় করছে—এলাকাড়ি এতদ্রর ভাল র বাপন, কিণ্ডিং ফাঁকে-ফাঁকে থাকো। সকলের লাথি-ঝাঁটা খাওয়া জাতটা বিধা খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে—বহুং জনে মুখে সাবাস দিচ্ছেন, মনে মনে কিল্কু মাটেই ভাল ঠেকছে না।

সামনের দেয়াল যে সে উ'চু প্লাটফরম। ফুলে ফুলে অপর্প। আট-রুশটা দেশের নিশান সাজানো গুচ্ছর্পে। নিশানগুলোর উপরে শিল্পী পিকাসোর আঁকা শান্তির পারাবত। এরই উপর নাজিম হিক্মত কবিতা ফে'দে বসলেন—

> আটারশটা নিশান হলের ভিতর— মহীর্হের যেন আটারশ শাখা। শাখাদলের মধ্যে পাথা ঝাপটার শাশ্তির শ্বেত-কব্তর।

আন্দাজ করেছিলাম, উণ্টু জায়গাটা মাও-সে-তুঙের জন্য। ভাল করে তাঁকে দেখবে সকলে। তা নয়, শৃধু পতাকা ঐ জায়গায়।

বাজনা, আলো আর হাততালি। কি এক ব্যাপার চলছে, একজনে এক-রকম বলে। মাও এবার করমর্দন করছেন নানান জায়গার মাতস্বরদের সংগ্য... স্ন-চিন-লিং মেয়েদের মধ্যে চলে গেলেন...চাও-এন-লাই কিচল্বকে কি বলছেন, ঐ দেখন।

দেখছি না কোন-কিছুই, শুধু অগণিত নরমুণ্ড।

এক ললনা—কোন দেশের জানি না, যেমন বে'টে তেমনি মোটা—আকুলিবিকুলি করছেন নজর খানেক মাওকে দেখে নেবার জন্য; একবার এদিক একবার
ওদিক বাচ্ছেন। মনে হয়, গড়িয়ে বেড়াচ্ছেন স্ক্রিশাল এক পিপে। তার পরে
তাজ্ব কাণ্ড—সেই বস্তু টপাটপ দেয়াল বেয়ে অত্যুচ্চ এক কুল্লিগ মতো
জায়গায় উঠে পড়লেন। রেলিঙ ধরে ঝাকে পড়ে দেখছেন। নিম্নম্থ আমাদের
রক্ত হিম হয়ে গেছে। বোঝার ভারে রেলিঙ ভেঙে যাওয়া বিচিত্র নয়। ওজনে
নেহাং তিনটি মনও হন, মাথার উপর পতন হলে নির্ঘাং চি'ড়ে-চ্যান্টা হয়ে
যাবো।

তারপর দেখি, যে যেমনে পারছেন—ঐ মহৎ দ্টানত অন্সরণ করছেন। মেয়ে-প্রব্য কটা-কালোয় তফাৎ নেই। মান্যের আদিপ্রব্য কারা ছিলেন, এতদদর্শনে আর সংশয় মাত্র থাকে না। হঠাৎ মাল্ম হল, আমিও শ্নাদৈশে। দিব্যি করে বলছি, ইচ্ছে করে উঠি নি—এবং পা দিয়েও উঠেছি কিনা সন্দেহ। দেয়ালে দেয়ালে ফবুলের তবক ঝোলানো— তারই একটা দবু-হাতে আঁকড়ে ধর্রো আর পারের ভর কাঠ পাথর কি মান্বের মাথার উপর—আজও তা সঠিক বল পারব না। দেখতে পেলাম মাওকে—স্পর্ট দেখছি। অপর দশজনার মা নিচেই তাঁর আসন। স্ল্যাটফরম আজকে শব্ধ পতাকার জন্যে—ব্যক্তি-মান্কে চেয়ে পতাকা অনেক বড়।

বক্তৃতা করছেন মাও। চীনা ভাষায় বলছেন। রুশীয় এবং তার ১ ইংরেজিতে তার তর্জমা হল। এক-একটা কথা—আর হাততালি আনন্দোচ্ছন্মস।

'প্রিয় বন্ধ্রা, সন্বর্ধনা জানাই সকলকে। মহাচীনের তৃতীয় ম্ত্তিবাধিক এসে গেল। বিশ্বশানিত ও লেটিংলের জন্য অতীতে আমরা কাজ করেছি আগামী বছরে আরও অনেক-কিছু করবার আশা রাখি।'

সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক বাক্য। সবে থাম ঠেশান দিয়ে কান উচিত জাত করে দাঁড়িয়েছি। বাস, খতম। বক্তৃতা ও তর্জামা ইত্যাদি নিয়ে সাকুলে মিনিট তিনেক। না মশায়, কথাতেও ট্যাক্স লাগে যেন এদের! জওহরলালে রাজ্যের মানুষ—নিক্তি-মাপা কথায় আমাদের সাখ হয় না। অপচয় বন্ধ—ত বলে সভাস্থলের বক্তুতাতেও?

এক জন টিপ্পনি কাটলেন, ডালকুত্তা কুকুর এরা—ঘেউ-ঘেউ করে না, একেবারে মোক্ষম কামড় হানে।

হবে তাই। ভোজন শ্বর্ এবারে। পানপাত্র ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নানান জাতের মধ্যে ভালবাসা ও বন্ধব্বের কামনা। এক চীনা ভদ্রলোক—ইংলন্ড ও কল্টিনেল্টে-পড়া বৈজ্ঞানিক—এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। এমনি ঘ্রের ঘ্রের সকলে আলাপ পরিচয় করছেন। বৈজ্ঞানিক একট্ব স্বা ঢেলে দিতে গেলেন ন্লাসে। আমরা নিলাম না। দ্বঃখ পেলেন ব্বতে পারছি। শ্লান হেসে বললেন, মোটেই চলবে না? ভক্টর জ্ঞানটাদ ও আমি লেমনেড ঢেলে নিয়ে গেলাস ঠেকিয়ে রীত রক্ষা করলাম।

কত দেশের কত মান্য! অনেকে আসে তীর্থবারীর মতো বছরে একটিবার। আসে মাওকে দেখতে, মাও-র সঙ্গে কথা বলতে। আত্মীয়-বন্ধ্ব মরেছে লড়াইয়ে, সর্বাঙ্গে কত অন্তের দাগ! সেই অতি-বড় দ্বদিনে ছিল একটিমার প্রম আশ্বাস, সকলের চেয়ে আপন জন, তাদের বড় আদরের মাও—মাওত্চি। মাও আজকেও ঠিক সেদিনের মতো, একই রকমের নীল কোর্তা গায়ে। কোন রকম বিশেষ উদি নেই যাতে চেনা যায়, ইনি মাও-সে-তুং—গিকিন-

জারের রামা-শ্যামা দোকানদার নয়। পরমাত্মীয়ের মতো সেকালের মানুষ্বলোকে কাছে টেনে নিচ্ছেন। পরিচিত কথাবার্তা। মাওকে যখন উচ্ছ্বিসত
রে কেউ প্রশংসা করে, মাও দেখিয়ে দেন তাদের। তাঁর একার কিছ্ব নয়,
তিত্ব সকলের। মাও আলাদা নন ঐ মানুষগুলো থেকে।

ভিড়টা এখন কিছু খিতিয়েছে। এগিয়ে গিয়ে অনেকেই মাওকে মুখো-বুখি দেখে আসছেন। অধ্যবসায়ী কেউ কেউ সেক্লান্ড করে এসেছেন, এমনও. গানা যাছে। সোয়া-আটটায় মাও হল ছেড়ে চলে গেলেন।

আমাদের পাশের টেবিলে মর্জ্যোলিয়ান ও উত্তর-পশ্চিম চীনের পিছনেড়ো কয়েকটা জাত। একটি মেয়ে—হেন রঙ নেই যা তার অঞ্চের পোশাকে
। আছে, তার উপর গাড়ির চাকার ধরনের পাগাড় মাথায়। হাঁ, সাজ করতে
য় তো এমনি—মাও-সে-তুঙের পরে সর্বচক্ষর দ্বিট এখন মেয়েটার দিকে।
ই নাকি জাতীয় পোশাক ওদের। কয়েকটা বছর আগেও শিকার করে ঝলানো মাংস খেত। এমনি বিস্তর জাত চীনে—আজকে তাদের বড় খাতির,
াখার নব নামকরণ হয়েছে ন্যাশনাল মাইনরিটি। যা কাণ্ড—সব্র কর্ন
য়য়কটা বছর—পয়লা দলে টেনে ওদের তুলবেই।

চাউ-এন-লাই, দেখি, চলে এসেছেন এদিকে। চোখ মেলে দেখবার মতো।

াক টেবিলের ধারে আসেন, হাত বাড়িয়ে দেয় সকলে—পাঁচ-দশখানা যা হাতের

াথার পাওয়া গেল কিণ্ডিং ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেলাস ঠোকাঠ্বিক করে গেলাসটা

াকট্ব ঠোঁটে ঠেকিয়ে চন্দের পলকে আর এক জায়গায়। অত বড় হলের

াজার মান্বের ভিড়ে তুড়্ক-সওয়ার হয়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ডান হাত উ'চু করে তুলে কার্তিক ওদিকে তুড়িলাফ দিচ্ছে। চাউ সেক-য়াণ্ড করে গেছে আমার সঙ্গে—হে'-হে', চালাকি নয়! সন্তর্পণে হাত তুলে ংখছে, ছোঁয়াছায়িতে মহিমা এক তিল ক্ষয়ে না যায়।

আমি আরও রসান দিই, ও-হাত ধ্রেয়ে ফেলবেন না, খবরদার! ক'টা দিন াঁ-হাতে খেয়ে নিন। দেশে ফিরে তারপর রুপোয় বাঁধিয়ে নেবেন।

নানান দেশের নানান সাজের মান্য একখানা ঘরের মধ্যে অসংখ্য ভাষায় রুল্লোড় করছে। বসবার ব্যবস্থা নেই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার বাগাড়। উৎসবে কিছুবেত ভাঁটা পড়ে না। প্থিবীর যত ক্ষ্যাপা জুটে ড়িছে একটা জায়গায়? হঠাৎ এরই মধ্যে গান ধরে বসল একজন। একজন ইন্জন করে বেশ একটা দল। তারপরে আর যাবে কোথায়—সকলকে প্রায় গানে পরে বসেছে—দল তখন আর গোণাগুণিততে আসে না। ইংরেজি, ফরাসি,

স্প্যানিস, রুশীয়, আর চীনা তো আছেই—আমাদের মঞ্জুল্লী দেবী বাংলার গান্ধরলেন। কত মানুষ এসে জুটল এই বাংলা গানের দলে। কোন পুরুৱে বাংলা জানে না, অথচ কেমন দিব্যি ঠেকা দিয়ে যাছে। এই মানুষই জাত-বেজাত হয়ে এ-ওর বুকে গুনলি মারে, এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? না, হতে পারে না—। এসে দেখে যান এই গানের আসর, আপনিও দিব্যি করে সেই কথা বলুবেন।

ফিরছি। অসংখ্য মানুষের তেমনি কর মর্দন আর হাত তুলে আনন্দ-জ্ঞাপন। রাস্তায় রাস্তায় সকল বয়সের মেয়ে-পূর্বষের ভিড়। কাল উৎসব—আজকে এরা ঘুমোবে না, সারা রাত পিকিন শহবে টহল দিয়ে বেড়াবে।

উৎসব-স্থানে, বলেছি তো, আলোয় আলোয় দিনমান। মানুষ এখনই বোধ হয় পাঁচ-সাত হাজার। (খবরের কাগজের লোক নই—কাজেই আন্দাজে বলা। ও'রা নজর হেনে সঠিক বলে দেন। গণে দেখবার উপায় নেই, অত্র্রীত্র ঘাড় হে'ট করে ও'রা যা বলেন তাই মেনে নিতে হয়।) বাস পাশ কাটিয়ে যাছে। টের পেরে গেছে যে, ভোজের আসরের ফেরত আমরা। হাততালি দিছে। এক মা যাছেন রিক্সায় চড়ে বছর খানেকের বাচ্চাছেলে নিয়ে। হাসিম্খে সেই বাচ্চার দৃহত ধরে তালি দেওয়াছেন তিনি। রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামাল একট্; হাত তুলে আমাদের অভিরাদন জানাল। যারা দ্রে ছিল, সচকিত হল হাততালির আওয়াজে। রে-রে করে আসছে অভিবাদন জানাতে। ভিড় হয়ে গেল—চালারও, চালাও গাড়ি। ছনুটে আসছে এদিক-ওদিক থেকে—এসে পড়বার আগে পালাও।

হোটেলে এসে প্রিথর হওয়া গেল না। ঘরে বসতে মন চায় না। আবার বের্না হল—একটা গাড়ি নিয়ে বের্লাম কয়েকজন। আনন্দ, আনন্দ, আনন্দর লহর খেলে যাচ্ছে আলোকােজজনল উৎসবমন্ত পিকিনের পথে। রাহিণী ভাটে হাতের বালা খুলে দিলেন একটা মেয়েকে। মেয়েটা যেন পাগল হয়ে উঠল—কি করবে ভেবে পায় না—গলার স্কার্ফ খুলে জড়িয়ে দিল রাহিণীর গলায়। চোখে জল বেরিয়ে আসে—মান্য এমন মেতে য়য় দরিদ মান্রদের কাছে পেয়ে! মহাপ্রভু শ্রীচৈতনা ভাবের বন্যায় সায়া দেশ ভূবিয়ে দিলেন। সেকেমনধায়া? গাঁথিতে বর্ণনা পড়ি। উল্লাসিত এই জনসম্বের মধ্যে 'শান্তিপ্র ভূব্-ভূব্, ন'দে ভেসে য়য়—' এই গানের কলি কেন জানি কেবলই আমার মনে আসহে।

ভোর হল। ঘ্রমের মধ্যেই মন নেচে ওঠে। সেই দিন আজকে এসে মর্বাধ যার নাম শ্বনছি। যার সম্বর্ধনায় সারা চীন পাগল হয়ে উঠেছে।

ন'টা না বাজতেই তৈরি। তৈরি হয়ে ড্রইং-রুমে ভদ্রভাবে বসে থাকবার গবস্থা নেই। মন আকুলি-বিকর্মল করছে। ঘড়ির কাঁটা যেন গর্ব গাড়ির গলে চলেছে। ছোট্ না রে বাপ্যু আজকের এই দিনটা! ছুটে চল্—

উন্মূন্ত পথের উপর সকলে পায়চারি করছি। বাস দাঁড়িয়ে সারবিদি। দাভাষিরা গ্র্ণছে আমাদের, নামধাম মিলিয়ে নিচ্ছে। হিসাবপত্র চুকে গেলে তথন বাসে উঠতে বলবে। যতত উঠে পড়লে হবে না—ঠিক করা আছে, কোন ক্রুরের বাস্কাদের বইবে। জামার উপরে রম্ভবরণ ব্যাজ। শান্তি-সম্মেলনের হোমান্য বিদেশি অতিথি, যে সে ব্যক্তি নই—ব্যাজের উপরেব সোনালি চীনা লিপি নিঃশন্দ চিংকারে জানিয়ে দিচ্ছে স্ব্জনকে।

ভারতীয়দের জন্য দুটো বাস। তিলধারণের জায়গা আছে নিশ্চর, কিন্তু একটা গোটা দেহ ওর মধ্যে চুকিয়ে দেওয়া একেবারে দুঃসাধ্য। হেনকালে চক্টর কিচলা এলেন। তিনি দলপতি—সকলের সপ্যে একাসনে নয়, আলাদা মোটরে পারে তাঁকে চালান দেবে। রবিশঙ্কর মহারাজ সহ-দলপতি এবং বুড়ো মানার বলে তাঁকেও নিয়ে তুলল সেই মোটরে। যেন শহরের বিয়ের শোভাযাত্রা—মোটরে কর্তাবানিস্ক্রা, বাস ভরতি চলেছি বর্ষাতিদল।

পিকিন শহরে ঘরবাড়ির গোণাগ্নণিত নেই; গাছপালাও তেমনি অজস্ত্র।
গাছের মাথার, বাড়ির ছাতে, পাঁচিলের উপর—যেখানে একটা, উর্ণু জায়গা, সেইখানে পতাকা তুলেছে। নির্মোঘ আজ আকাশ—উজ্জ্বল রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে
পড়েছে। কনকনে হাওয়া বইছে সকাল থেকে, হাজার হাজার রক্ত-পতাকা
ঝিলিক দিচ্ছে যেন। হাওয়া না থাকলে এমন বাহার খুলত না। নতুন আশায়
ও আনন্দে উদ্মন্ত হাজার-লক্ষ মান্যের মন—সেই মনগ্লো যেন নতুন স্থের
রং মেথে চোথের উপরে নেচে বেড়াচ্ছে।

পিপল্স্ পার্ক পিকিন হোটেলের অনতিদ্রে—হোটেলের এই একই রাস্তার উপর। ট্রাম-লাইন রাস্তার মাঝখান দিয়ে— দ্ব'পাশে যথারীতি অপরাপর গাড়ি চলবার জায়গা। আজকে এ রাস্তায় গাড়ি যাওয়া মানা। বাস তাই ঘ্রে ঘ্রে অলিগলি দিয়ে চলল। একটা মান্য দেখছি নে বিরস-মুখ, একট্কু ক্লায়গা দেখছি নে সম্জাবিহীন। ফুটপাথের উপর ট্ল পেতে বসে কয়েকটি ব্জো- বৃড়ি, আশে-পাশে খেলা করছে বাচ্চারা। গাড়িতে বসিয়ে ঠেলছেও দ্বিতিনটিকে। বৃড়োরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের—বাচ্চারাও দেখাদেখি হাত নাড়ে। আজকে বাড়িতে আছে শ্বধ্ব এরাই—ভিড়ের মধ্যে তাল সামলাতে পারবে না। বৃড়োরা এইখান থেকে লাউড স্বীকারে উৎসব শ্বনের আর বাড়ার খবরদারি করবে।

পেশছলাম অবশেষে। পিছন দিকে এসেছি—িনিভিং শহরের মাঝামাঝি।
সান-ইয়াং-সেন পার্কে বাস রাখল। পায়ে হাঁটা এখান থেকে। মোটরগাড়ি
আরগু কিছু এগিয়ে যাচেছ, মোটরওয়ালাদের কম হাঁটতে হবে।

পাথরে বাঁধানো প্রাচীন পথ। চলেছি তো চলেইছি। খানিক ডাইনে, খানিকটা বা বাঁয়ে। এগতে এগতে হঠাং পেছতেও হচ্ছে দ্-পাঁচ কদম। গোলক্ষাঁধাঁ বিশেষ। রাজরাজড়ার বাপোর—ধর্ন পাঁচ-সাত শ' প্রেস্ত্রী নিয়ে খরবসত। তাঁদের গতিবিধি আলাদা রকমের—নগণ্য সাধারণের মতো শাদামাঠা সহজ পথে বেড়িয়ে সত্ব্য হবে কেন?

মুশকিল এ যুগে আমাদের—পথ ভুল করে দেয়ালে হুমড়ি থেতে হয়।
মোড়ে মোড়ে তাই তীর-চিহ্ন দিয়ে পথ বাতলানো। তা ছাড়া লোকও রেখে
দিয়েছে—সসম্প্রমো তারা গোলমেলে বাঁক পার করে দিছে। তিয়েন-আন-মেনের
সামনে বাঁ-দিককার গ্যালারিতে আমাদের জায়গা—হঠাৎ এা সময় দেখি, তারই
নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। উঠে পড়ুন, আর কি!

• হেলতে দ্বলতে উপরে উঠেই যে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়বেন, সে জো নেই। দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দশটা থেকে শ্বর্, এটা ঠিক আছে—শেষ কখন হবে, সঠিক তার হদিস পাইনি। কেউ বলে একটা, কেউ পাঁচটা পড়া-না-পারা ছাত্রের মতো অতক্ষণ ধরে বেণ্ডির উপর দাঁড়িয়ে থাকা। ক্রিটেই বটে এক-রকম—গ্যালারির উপরে থাকে-থাকে কংক্রিটের ধাপ বেণ্ডির মতন উঠে গেছে।

এদিকে এই আমরা। আর ডাইনের গ্যালারিতে আছেন প্রামিকবীর, কৃষকবীর; মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনারা; কোরিয়া-যুদ্ধে হিম্মৎ দেখিয়ে ফিরেছেন যাঁরা। আর শহীদদের মা-বাবা, আত্মীয়ম্বজন। নিঃসীম জনসমুদ্র সামনে। কত মানুষ হবে, দশ লক্ষ? কোস্টারিকার ছাত্র ভেগা একেবারে বসিয়ে দিল —এক লক্ষ নাকি! তুমুল তর্ক। যাদের সালিশ মানি তারা আবার নতুন এক এক সংখ্যা বলে। আরও জট পাকিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে শেষটা মুলতুবি রাখা হল কালকের দিনের জন্যে। কাগজে কি বেরেয়ে, দেখা যাক। ছাপার অক্ষর তো মিছে কথা বলবে না!

তা আমিই জিতলাম। ডেইলি নিউজ-রিলিজে লিখল পাঁচ লক্ষ। আমি লছিলাম দশ—প্রায় তো মিলে গেল. আবার কি!

কি স্কুন্দর আবহাওয়া যে আজকের! প্রসন্ন সোনালি রোদ আর সেই গে হলদে-সাগরের স্কিন্ধ বাতাস। যেদিকে তাকাই—পতাকা। দিগ্ব্যুপ্ত তাকার সমন্দ্র টেউ দিয়েছে বাতাসে। দ্বনিয়ার মান্য আমরা পাশাপাশি পাশের ইরানি ভদ্রলোক পরিচয় করলেন আমার সংগা। কোথায় নিবাস, কি রা হয়, ছেলেমেয়ে ক'টি—ইত্যাকার প্রশন। আমাদের গ্রামাণ্ডলে চাষীরা য়য়র আলে বসে হৢকা টানতে টানতে পথিকজনকৈ যেমন ডেকে ডেকে শ্বায়। রই মধ্যে চলকে পড়েছেন, আবার দেখি, অস্ট্রেলিয়ান মহিলাটি। এমনি মাটি আছা এখানে-ওখানে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলছে। চলবে যতক্ষণ না নচের ওবা শ্বুর করে দিছেন।

মুক্ত-চীনের বয়স আজ তিন বছর প্রবল—এই তৃতীয় উৎসব। প্রতি ৎসবেই মনে রাথবার মতো কিছু ঘটেছে। পয়লা উৎসবে সারা চীন ঢ়য় ঢ়য়ে আসা হল পিছিয়ে-পড়া জাতগর্লার প্রতিনিধি। দ্ব-চারটে নয়, য়াট কম আছে এই প্রকার। চীনের মান্ত্র হয়েও এতাবং তারা পরদেশির অধম য়ে থাকত। খানা-পিনা আদর-আপ্যায়ন আমোদ-স্ফ্রতি হল তাদের সপ্তে। মাঝে দেওয়া হল—ভায়ারা, গ্রহায় থাকো—ঝলসানো মাংস খাও—আর সাতভা পোষাকই পরো, মোটের উপর কিন্তু তাবং চীনের মান্ত্র এক। কেউ বো চেয়ে কম নয়। এ পিছিয়ে থাকা আর কদিন? হাত ধরো দিকি—হাাঁ, াতে হাত মিলিয়ে মনে মন মিলিয়ে এক হয়ে এসো মহাজাতি গড়তে লেগে কিট।

পরের বছর নানান দেশের মহামহোপাধ্যায়দের আহ্বান করা হল—দেখে বিন আশীর্বাদ করে যান দ্ব-বছরের নতুন-চীনকে। প্রানো আমলে কত তায়াত ছিল, তার পরে চীনের আপংকালে বন্ধ্বছের পথে কাঁটা পড়ে গেল। মাস্বান আবার, আমরাও যাবো আপনাদের ওথানে—আসা-যাওয়ায় তো মান্বের ফুর্নিবতা! এই শ্বভেচ্ছা-মিশনে ভারত থেকে স্বন্ধরলাল প্রভৃতি এবং পশ্চিম-ংলার অধ্যাপক ত্রিপ্রারি চক্রবতী ও নির্মাল ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন।

আর এই তৃতীয় বারে এসেছি আমরা। নানান দেশের বহন্তর গ্রাপজ্ঞানী বিং ধনীরাও আছেন। আবার এমন মহাশয়রাও আছেন, যাঁদের নামের একটা বশেষণ বলতে গিয়ে—হাতড়ে হাতড়ে শেষটা মরীয়া হয়ে বলতে হয় লেখন। মথবা সমাজকমী। জীবনে কোন এক বয়সে একখানা কি প্রেমপত লেখেন

নি—নিদেনপক্ষে একপাতা জমাখরচ? তবে লেখক হলেন না কিসে? আর চাকরি করেন কি রাজা-উজির মারেন—সমাজকে বাদ দিয়ে কোন কিছু নয়। সমাজকমী বললে, অতএব, মিথ্যে পরিচয় দেওয়া হয় না।

চুপ, চুপ! দশটা বাজল—বিপাল উল্লাসধর্নি লক্ষ-লক্ষ কপ্ঠে। আকাশ বর্নিঝ বা ফেটে যায়! কেন—হঠাৎ কি হল রে বাপা? আমাদের পিছন দিকে প্রধান-ফটকের অলিন্দ। মাও-সে-তুং এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। সারা চীনের আনন্দ সাগর-তরণেগর মতো উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়ছে সেই অভিমাথে। তাদের মাও-তুচি! পাশে রয়েছেন সান-চিন-লিং! তাঁর পাশে চু-তে, এবং সারবন্দি নতুন-চীনের নায়কেরা।

মিছিল শ্র্ন্। মিলিটারি ব্যাপ্ট। ঝকঝকে বাজনাগ্রেলায় রোদ পড়ে আলো ঠিকরে বের্ছে। গ্র্ণতিতে এক হাজার। পার্য়োনয়র ছেলে-মেয়ে—
তারা বিশ হাজার, পরের দিন কাগজে পেলাম। চ্-তে এর মধ্যে নিচে নেমে
গেছেন কোন সময়—মোটর-বাইকে ভটভট আওয়াজ করে এসে আদেশ নিয়ে
গেল তাঁর কাছ থেকে। সৈনয়রা মার্চ করছে—স্থল জল ও আকাশবাহিনী।
অশবারোহীদল—ঘোড়ার পা পড়ছে তালে তালে; থটাখট খটাখট—চলেছে তো
চলেইছে। চার ঘোড়ায় টানছে কামানের গাড়ি—দ্ব'জন করে চালক—জোড়াঘোড়াঁ চালাছে প্রতি জনে। সারিতে এমনি চারখানা করে গাড়ি, চারটে কামান।
লরী বোঝাই সাঁজোয়া বাহিনী আর বিমান-ধ্রংসী কামান। চলেছে রকেটবাহী আর কামান-টানা লরী—গড়-গড় করে রাস্তার উপর দিয়ে শত শত কামান
টেনে নিয়ে চলেছে।

কামানের নাক উণিচয়ে কালো কালো দৈত্যের মতো ট্যাঙ্ক চলেছে সগর্জনে।
মাথার উপরে শ্লেনের মিছিল। আশ্চর্য বেগবান জেট-শ্লেন চক্ষের পলক্ষে
দির্গন্ত-পারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মোটর-সাইকেল চেপে যাচ্ছে নারীসৈন্যের
প্রুরো এক রেজিমেন্ট।

মিছিলের প্ররোভাগটা এমনি। ভদ্র-সন্তানের পিলে চমকে যাবার কথা।
তার পরে বন্যা এলো—বিচিত্র সাজসন্জার, ফ্রলের, উল্লাসের এবং হাজার হাজার
শান্তি-কব্তরের। বিদেশি দর্শক আমরা যে ভদ্রস্থ হয়ে দেখছি—নিতান্তই
উপরতলায় আছি এবং ঝাঁপিয়ে পড়বার সহজ কোন রাস্তা নেই বলে। হাজার
হাজার মুখের হাসি এই যে আসছে পিছনে—মিলিটারি কামান-বন্দুক উণ্চিয়ে





াগে ভাগে তারই যেন সতর্ক পাহারা দিয়ে ফিরছে। মাথার উপরে শেলনের কি ব্রিঝ দ্রবীন কষে দেখে গেল, দ্শমন কেউ ঘাপটি মেরে আছে কি না কাথাও।

সাদা পোশাক-পরা ভল িট্য়ারদল সংগে ব্যাগপাইপ জাতীয় বাজনা। সানার রঙের অতিকায় এক প্রতীক মাথায় তুলে ধরেছে। আসছে ফ্লের তাড়া হাতে কলহাসিনী মেয়েরা—যে দিকে তাকাই ফ্লের সম্দ্র। আবার গ্রাসে ভলণ্টিয়াররা পতাকা নিয়ে। কত রং আর কত চেহারার পতাকা!

কি প্রকাণ্ড ছবি সান-ইয়াৎ-সেন ও মাও-সে-তুঙের! জনতা মাথায় নিয়ে চলেছে। অমন বিশাল মূর্তি মানুষের হয় কখনো? আমার আপনার চোধে অবাস্তব, কিন্তু চীনের কোটি কোটি নরনারী াছে সত্যি সত্যি এমনই বিরাট ওয়া। সাধারণ মাপের মানুষের পাঁচ-ছ গুণ বড় করে একে শিল্পীর তব্ যেন তৃপ্তি নেই! ছবি আরও অনেক—কার্ল মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, চাউ-এন-লাই, চু-তে...এরা হলেন প্রমণ সাইজের।

আর পার্কের প্রান্থ্যে অনেক দ্রের ্যে ফ্লের বাগান, এসে অবধি দেখছি
—হঠাৎ তারা দ্লাতে লাগল। লাল ফ্লা, বেগ্নিন ফ্লা, হলদে ফ্লা, সবজে
ফ্লা, সাদা ফ্লা—ফ্লা ফ্লা কিন্তু মেশামেশি নেই, চৌকো চৌকো সমআয়তনের বাগান যেন আল বে'ধে আলাদা করা। এ বড় তাজ্জব—বাগানগ্লো,
একের পিছনে অন্য, এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এদেরও মিছিল—ফ্লাপাতা দ্লারে দ্লায়ে আসছে। লাল বাগান ধীরে ধীরে চলে গেল আমাদের
গ্যালারি তারপর নেতাদের অলিন্দের সামনে দিয়ে। এলো তার পিছে বেগ্নিন,
এলো হলদে, এলো সব্জ, এলো সাদা...দিক্লণের গ্যালারির পাশে গিয়ে নিশ্চল
হয়ে দাঁডাচ্ছে।

ব্যাপারটা ব্রুলেন? ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেরেগ্রেলার কীর্তি।
এতও জানে! কাগজের ফ্ল-পাতা ঢাল বানিয়েছে। সতিজার
ফ্ল-পাতাও আছে—রং বাছাই করে তোড়া বাঁধা। পাঁচ শ' সাত শ' নিয়ে এক
একটা দল,—একই রঙের ফ্ল-পাতা তারা ধরেছে মাথার উপর। আমরা উপর
থেকে দেখছি। দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নয়—শ্রুই ফ্ল। কাছে এসে যখন
মিছিল যাচ্ছে, তখনও সেই ফ্ল! স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ঝলমল উৎসাহ-প্রদীত
নতুন-চীনের ছেলেমেয়ে—ফ্লই তো ওরা! স্বিশাল পিপল্স্ পার্কে কতক্ষণ ধরে রং-বেরঙের ফ্ল ছাড়া কিছু আর নেই...

আমার চোখে কিন্তু জল এলো। দোহাই পাঠকবর্গা, কথাটা ওদের কানে

বেন না যায়! এত সমাদরের অতিথি—কিন্তু মন খুলে হাসতে পারিনি সেদিন তাদের আনদে। কোঁচার খুটে চোথ মুছেছি। এর আগে শুনেছিলাম ঐ পিপল্স্ পার্কের একটুখানি ইতিহাস। ১৯১৯ অন্দে প্রথম-মহাযুদ্ধের অন্ত রফা-নিন্পত্তি হল—জাপানিরাও ভোগদখল করবে চীনভূমির এখানে-ওখানে। হেন উদার পরার্থপের প্রস্তাব ছাত্রদের বরদাস্ত হল না। বেরিয়ে এলো তারা এইখানে—ঐ পার্কের উপর। একটুকরো লাঠিও নেই, একেবারে খালি হাত। এদের উপর নির্মঞ্জাটে বীরত্ব দেখানো চলে। তাই করলেন কর্তারা—সৈন্য লেলিয়ে দিলেন মিছিলের উপর। ঠিক আমাদের জালিয়ান-ওয়ালাবাগ—আর ঐ একই সনের ব্যাপার। পার্কের মাটি ভিজে গেল ছাত্র-ছাত্রীর রক্তে। আজকে নতুন কালে, দেখ দেখ, তারা সব ফ্রল হয়ে ফ্টেউঠছে। সেই রক্তান্ত ভূমির উপর আজকের ফ্লবাগিচা। সেদিনের আর্তনাদ, শোন শোন, হাজার কর্ণ্ঠের উচ্ছেলিত হাসি। ক্যাণ্টনের পথে ওং-ঔন সেই যে বলেছিল, মৃত্যুর জন্য দুংখ নেই, তারা যা চেয়েছিল, পাওয়া যাচ্ছে—গরবী মেয়েটার কথাগুলো মন বড় ব্যাকুল করে তুলছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের চেহারাটা ভাবছি পিপল্স্ পার্কের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। ৩-বছর অমৃতসরে দেখে এলাম। সারা বিকালটা বসে ছিলাম এক গাছের তলে। সে গাছে বৃলেটের দাগ—সামনের বড় দেয়ালেও দাগ ঐ রকম। ডায়ায়ের কীতি-চিহুগ্লো পরিচায়ক-বোর্ড বালিয়ে পরম যমে রক্ষা করছে। সে আমলে ছিল একটা মাত্র সংড়িপথ, যার মুখ কামান বিসিয়ে আটকে ফেলেছিল। এখন দরাজ ব্যাপার—একটা দিকের পাঁচিল উড়িয়ে রাসতার সপ্পে একশা করে দিয়েছে হিন্দ্র-মুসলমানে সেই বড় দাঙ্গার সময়টা ভায়ায়ের কামানে জাত-বিচার ছিল না—আজাদির আমলে আমরা এজাত-ওজাত করে বিস্তে পর্ট্ডয়েছি, পাঁচিল ভেঙেছি। পোড়ার দাগ, স্বচক্ষে দেখলাম, মোছে নি আজও। ভায়ারের চেয়ে আমাদের নিজ কীতি তবে কম হল কিসে? এককালের শোকবিধ্র পিপল্স্ পার্কে আজকের এই মাতামাতি, আর আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রান্তে নিরীহ মান্ব্যের পোড়া ভিট্রাক্লো সারি সারি শবদেহের মতো নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। হিংসার বিষে আরও কালো হয়ে এসেছি চীন থেকে—সত্যি বলছি, এত কালো এর আগে ছিলাম না।

দলের পর দল ধার পায়ে এগিয়ে চলে—একট্রকু থেমে দাঁড়ায় আলিন্দের সামনে এসে। যেখানে আছেন মাও ও অপর মহানায়কেরা। হাত তলে পতাকা নড়ে কুস্মুস্ন্ত দ্লিয়ে তাঁদের সম্ভাষণ জানায়। ফ্রুটফুটে এক দল ময়ে আসছে—চুলে সব্যুজ ফিতে, হাতে সব্যুজ পতাকা। আসছে পিচবোর্ডে রাঁকা শান্তির শ্বেত-কব্তুর বয়ে—আরে, আরে—আকাশ ভরে গেল যে উড়ন্ত চব্তুরে! আঁকা ছবি কোন ম্যাজিকে পাখনা মেলে আকাশে ওড়ে? তামাম নান্বের দ্ভিট এবার উপর দিকে। করেছে কি শ্নুন্—জ্যান্ত পায়রা এনেছে চাপড়ের মধ্যে ঢেকে-ঢ্রুকে। একটা-দ্রুটো নয়—হাজার দ্ব-হাজার! মাও-চুচির সামনে এনে ছেড়ে দিল। উড়ছে, উড়ছে—ম্বুজির আনন্দে উড়তে উড়তে ভূতির সামনা পার হয়ে গেল।

চলেছে ঐ বেল্ন নিয়ে। উড়িয়ে দিল এক সঙ্গে নানান রঙের বেল্ন শাররাগ্রলোর মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে বেল্ন উড়ছে। পায়োনিয়র দল— তাদের আব্বার নিজম্ব বাজনা। গ্রণতিতে নাকি সতের হাজার। কি উল্লাস, কৈ হাততালি, এরা যথন অলিন্দের সামনে মাও-র দিকে চেয়ে দাঁড়াল।

একটি খোকা আর এক খুকু দ্রুদাড় ছুটছে ফ্রুলের তোড়া নিয়ে। উঠছে উপর তলায়। ফ্রুল দিয়ে এলো তাদের মাও-তুচির হাতে। ফ্রুল দিয়ে ফিরে আসার পর তবে সে দল নড়ে সেখান থেকে। পতাকা নিয়ে উঠে গেল আর একটা দলের প্রতিনিধি। নিচের মাঠে তখন কি কলরব চলছে আন্দাজ করে নিন। মিছিলে দলের পর দল চলেছে ফ্রুল আর ছবির পায়রা নিয়ে, বেল্বন আর জীবন্ত পায়রা উড়িয়ে। বেল্বন ওড়াছে অবিকল আঙ্রুরের খোলোর মতো করে, কত কি লেখা বেল্বনের গায়ে। ফ্রুলের সম্দ্র—আনন্দের উন্মন্ত কল্লোল। দালান-কোঠা ভেঙে ফেলবে যে চে'চানির ঠেলায়! কি বলছে, মানেটা একট্ব সমরে দেবেন কেউ? জয় হোক সর্বজাতি আর সকল মান্বের, ব্যাণ্ড হোক বিশ্বভ্বন জুড়ে নির্বাধ আনন্দ আর নিশ্বল শান্তি!...

গ্যালারির হ্বর্গধামে চড়েও ঢে'কি এদিকে যথারীতি ধান ভেনে চলেছেন। সবাই মণন হয়ে দেখছে, হাততালি দিছে ক্ষণে ক্ষণে—এ অধমেরই কেবল হাতজাড়া। বাঁ হাতে ছোট্ট খাতা, ডান হাতে কলম। আপনাদেরই আতঙ্কে। ছিটেফোঁটাও ভাণ্ডারে না জমিয়ে তাবং আনন্দ একা একা যদি হজম করতাম, আদত রাখতেন কি পাঠক-সম্জনেরা? তবে ছিটেফোঁটা নিতান্তই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ অবস্থায় অধিক সপ্তয় কি করে সম্ভব?

সদা-লোটালো ইরানি বল্ধ, হাসছেন আমার গতিক দেখে। সদার প্থনী

সিং এগিয়ে এসে বললেন, নিচে যাননি একবারও? রোদে দাঁড়িয়ে আধমরা হয়েছেন—জলটল থেয়ে ঠান্ডা হয়ে আসন্ন। লেখা দ্ব-দশ মিনিট ম্লতুবি থাকুক—ভূবন রসাতলে যাবে না।

গ্যালারির নিচের তলায় সারবিদ খোপ—উঠবার মন্থে নজর করে এসেছি।
তথায় চেয়ার-বেণ্ডি পাতা, সামনে টেবিল। টেবিলে গরম চা, ঠাণ্ডা মিনারল
ওয়াটার এবং ফলটা বিস্কুটটারও বন্দোবস্ত আছে। যেমন আপনার অভিরুচি।
চাই কি উপরের গ্যালারিতে আদে না গিয়ে সারাক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে বসে চা-সেবন
এবং গ্লেতানি করতে পারেন। কথার কথা বলছি—অতদ্র আয়েসি অবশ্য কেউ
নেই কোন দলে। খররৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অপারগ হলে
তবেই নিচে নামছে জিরোবার জন্য। নামলেই তো লোকসান—আমার জন্য
থেমে থাকবে না উৎসব। একটা দিনের পরম দ্গো নেহাৎ দশটা মিনিটের
অংগহানি হবে তো! পয়রতপক্ষে কে যেতে চায় তবে আড়ালে?

রবিশৎকর মহারাজ, অধ্যাপক শ্বকলা ও উমাশৎকর যোশি নেমে যাছেন। মহৎ সধ্য ধরলাম। এসে দেখি, অধ্যাপক জৈন আর তাঁর আনন্দ-প্রতিয়া মেয়েটা। নানা দেশের আরও বহত্তর ব্যক্তি। খোপের মধ্যে বাড়তি জারগা বড় বেশি নেই।

চেয়ারে চেপে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। কই গো, গেল কোথায় ওরা ? এই প্রথম দেখছি, খেজমতের লোকের অভাব। সামান্য দ্ব-পাঁচজন আছে —তারা হিমাসম খেয়ে যাচছে। ব্যাপার কি মশায়, এদ্দিন রয়েছি—খাতির তাই কমে গেল নাকি? সেই ঘর-জামাইয়ের গলেপর মতো পরলা কিস্তিতে, হবিষেনয়—মানুবে টান ধরল ?

উ'হ্, ওদের দোষ নয়—সদয় হয়ে ছ্বটি দিয়ে দিয়েছেন প্রাপ্তে যাঁরা সব এথানে এসেছিলেন। সে কি কথা—উৎসব-দিনে আটকে থাকবে কেন এত জন? যাও তোমরা—দেখে-শ্বনে বেড়াওগে। হাত-পা চোখ-কান আছে— আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করে নিতে পারব।

কেটলি-ভরা চা এলো বটে কিন্তু পারের অভাব। থেয়ে থেয়ে লোকেরেথে গেছে, উচ্ছিন্ট অবস্থায় পড়ে আছে। চক্রেশ তাড়াতাড়ি দ্বটো কাচের গ্লাস নিজ হাতে ধ্রো নিয়ে এলো। যোশি বললেন, একে দাও—বই লিখবেন। সকলের আগে দাও একে, বইয়ে তোমার নাম থাকবে।

অধ্যাপক জৈন গশ্ভীর মান্য।—ঘাড় নেড়ে মৃদ্ব হেসে সায় দিলেন।

মতএব সকলের আগে আমি। আর এক গ্লাস দিল প্রান্ত-ক্লান্ত এক ব্রুড়ো ংরেজকে। চোঁকরে সাহেব গ্রম চা সরবতের মতো গিলছে।

চক্রেশ আবদারের স্বরে বলে, আপনার বই বের্লে আমায় পাঠাবেন কিন্তু। অবিশ্যি যদি আমার নাম থাকে। নয় তো দেবেন না। নিজের নাম নেই, পরের একগাদা নাম পড়তে যাবো কি জন্যে?

কিন্তু তুমি তো বাংলা পড়তে জানো না। মিথ্যে করে যদি বলি, নাম আছে তোমার—

সে আমি শিথে নেবো এর মধ্যে। বইয়ে নিজের নাম পড়বার লোডে।
তা সত্যি। জলের মতো ইংরেজি ও হিন্দি বলে। চীনাও শিখছে, অলপঅলপ চীনা বলতে পারে এই তিনমাসের মধ্যে। চক্রেশের পক্ষে কঠিন নর
বাংলা শেষা।

বাপও বললেন, প্রবন্ধ বা বই যা-ই লেখেন, আমরা যেন পাই। পিকিন ছেড়ে তাঁরা এখন বোদ্বাইতে। তাগিদ এসে গেছে ইতিমধ্যে, কি লিখলেন?

আবার উপরে এসে দেখি, মিছিলের ভিন্ন চেহারা। ফার্ক্টারর প্রমিকরা চলেছে—নীল পোষাক, হাতে হাতে লাল পতাকা আর ফ্ল। তাদেরই এক বাজনার দল—পোশাক হল নীল প্যাণ্ট, সাদা জামা, কোমরে লাল কাপড় ঝ্লানো। চলেছে রেলকমিরা, বিশাল এক ইঞ্জিন—পিচবোর্ড কিম্বা শোলার তৈরি—তাদের কাঁথে। ইলেকট্রিক প্রমিক—নতুন নতুন আবিষ্কারের নম্না লোহার জালের ফ্রেমে আটকে নিয়ে চলেছে। এক দল চলেছে ইয়াং-সি নদী আটকাবার যে পরিকল্পনা হচ্ছে তারই বিরাট নক্সা বয়ে নিয়ে। ছাপাথানার কমীরা নিয়ে চলেছে মাও-সে-তুঙের লেখা এক বই। এত বড় করে বানিয়েছে—একটা মানুষের পক্ষে সে বস্তু বয়ে নিয়ে যাওয়া দ্বকর। দাঁড়িয়ে ছয়ড়া পড়া চলবে না, পাতা উল্টাবার জন্য আলাদা মানুষ ঠিক করে রাখতে হবে।

এমনি চলেছে—কত আর লিখব! এক বছরের মধ্যে তারা কি করেছে, বড় বড় হরপে তাই তুলে ধরেছে। কি বেগে এগিয়ে চলেছি, চেয়ে দেখ সকলে। চক্ষ্ব মেলে দেখছে তাবং বিশ্ববাসী। নন্ধ্ই হাজার এমনি কমী—আজ-বিশ্বাসে বলীয়ান। ত্রিভুবন থোড়াই কেয়ার করে, চলনে এমন উদ্ধত ভাজাম। আসে এবারে চাষীর দল। যেখানে লাঙল চযে, সে এখন তাদেরই জমি। চাষার প্রাণে সকলের বড় যে সাধ, এতদিনে তাই মিটের কিত রকম কায়দায় ফসল ফলাচ্ছে! নতুন নতুন যক্তপাতি বের করেছেই বা কত! নম্না দেখিয়ে যাচ্ছে সেই সব জিনিসের। রাক্ষ্যে কুমড়ো-শশা নিয়ে যাচ্ছে। সতিয় সতিয় অত বড়, না মাটি দিয়ে বানানো কুমোরের চাকে?

এবারে অফিস-কর্ম চারী, ছাত্রদল, শিক্ষকবৃন্দ। শিল্পী ও সাহিত্যিকরা। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির দল। বিজ্ঞান-ছাত্রদের চিনতে পারি অতিকায় এক মাইক্রোম্কোপ নিয়ে চলেছেন, তাই থেকে।

জনস্রোতের কি শেষ নেই? তাবৎ চীনদেশ যেন এটি চিরৈছে পিপল্স্ পার্কে। আর শৃৎথলা কেমন—লাইন ভাঙছে না কোন দিকে একটি মান্ষ! কচি কচি ছেলেমেয়েরা হাত-ধরাধরি করে নেচে চলেছে মিছিল ঘিরে।

ছবি তুলছে নানান দিক থেকে। মোভি-ক্যামেরাও চলছে অনেকী পারবে কি বন্ধুরা মুক্তির এই রূপ ছবিতে গেথে রাথতে? আমার কলম তো হার মেনে গেল।

অপেরা-দল চলেছে মজার পোশাকে। গায়ক বাদক আর ফিলেমর লোক। কোন শ্রেণীর কেউ আর বাদ নেই। গের্ব্যা আলখেল্লায় চলেছেন বৌদ্ধ শ্রমণরা, সাদা ট্রিপ মাথায় ম্সলমানরা। চিত্রবিচিত্র সক্জায় বিভিন্ন মাইনরিটি দল। এক বিপ্রল প্থিবী বয়ে নিয়ে যাছে—তার উপর বিরাট শান্তি-কব্তর পাখনা মেলে আছে। প্থিবীর ঠিক সামনের দিকটায় আমাদের ভারতের মানচিত্র। পায়রার পাখা দ্লছে চলার তালে তালে। পাখনার দিন্ধ ছায়া সমসত এশিয়া অঞ্চলটা জ্বড়ে। খেলোয়াড়রা চলেছে—তর্ণ আর তর্ণীর দল। আছে বিলক্ল সাদা পোশাকে। ছেলেদের সাদা প্যাণ্ট সকলরই—জামা হল দল হিসেবে লাল হলদে আর সব্রুজ। পতাকার রঙঙ আলাদা। এক হাজার এমনি আনন্দ-ম্রতি সমান তালে পা ফেলে র্পের লহর তুলে চলেছে। মাও হাত তুলে আদর জানাছেন এই ভাবী-চীনদের। মাও-র ম্থোম্খি এসে গতি শল্থ হয়্ম—িক করবে তারা যেন ভেবে পায় না, কত রকমে মনের উল্লাস পৌছে দেবে মাও-র কছে!

দুটোর মিছিল শেষ—পর্রো সাড়ে তিন ঘণ্টা। তার পরে মাও-সে-তুঙের উদ্দেশ্যে কি আনন্দোচ্ছরাস! সম্দের আলোড়নের মতো—তার যেন শেষ নেই, সীমা নেই। আর ব্বেথ দেখন ঐ কর্তাদের অবস্থা। বেজন্ত ঠেকলে আমাদের নিচের খোপ আছে—তথায় ছড়িয়ে বসনুন এবং যৎকিণ্ডিৎ সেবা নিন। দের সে জে। নেই—কড়া রোদে লক্ষ চক্ষর সামনে ঠার দাঁড়িয়ে এতক্ষণ!
বার তাকিয়ে দেখেছি, অলিদের ঠিক মাঝখানে মাও—নিশ্চল
তত্থ—পটে-আঁকা ছবির মতন। কি ভাবছেন কবি মাও? সেই সম্সত
লে-মেয়ে—পথের মাঝে যাদের হারিয়ে এসেছেন, আজকের আনন্দ-দিনে যারা
ই? কিন্বা সামনের দিনের আরও এক মধ্বত্তর স্বণ্ন—নতুন-চীন যেখানে
য়ে পৌন্ছবে? উৎসব-শেষে এবারে তিনি ছ্বটোছ্বটি করছেন এ-প্রান্ত থেকে
প্রান্ত—হাত তুলে চারিদিককার অগণিত মান্ব্যকে প্রীতি-সম্ভাষণ
নাচ্ছেন।

হোটেলে ফিরে গড়িয়ে পড়লাম। ধকল কম নর— অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দলোকের পোষায়? ঘৢমোই নি তা বলে—জেগে জেগেই দিবাস্ব'ন!...
ছিল চলেছে বৢনিয় এখনো অফৢরুন্ত প্রবাহে—কলরোল কানে আসে। আহা,
াই হোক—এ আনন্দ না ফৢরোয় যেন কোন কালে! মানৢয়ে দৢঃখ পায়,
নেয়য়ের চোখে জল আসে—আজকের এই ব্যাপার দেখে আর কে বিশ্বাস
রছে বল্ন? প্রথবী এমন গরিব নয় যে মানুষগৢলোর পেটের ভাত
জাগাতে পারে না, এত সঙ্কীর্ণ নয় যে বাসিন্দাদের জায়গা দিতে পারে না।
য়জ করো আর সফুতি করো ভাই—কেন মিছে বাজে ঝামেলা!

সন্ধারে কাছাকাছি ইয়ং এলো।

মিছিলে শেষ হয় নি, রাত্তিরেও আছে। আলো দেবে, বাজি প্রভৃবে, নাচবে ।।ইবে খেলবে ছেলেমেয়েরা। আপনাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে, আমি এসে ডকে নিয়ে যাবো—

তার মানে বাসে তুলে নিয়ে ভদ্রজন মাফিক স্থাপনা করবে গ্যালারির উপরে।

যাতিরের অতিথি হয়ে উপর থেকে নাচ ইত্যাদি দেখে হাততালি দিয়ে ফিরে

মাসব সকালবেলার মতো। সেটি হচ্ছে না। ব্রজরাজ কিশোরের সঙ্গে য়ৄরিছ

মাঁটলাম, আমরা হে'টে বেড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে মিশে যাবো উল্লিসিত জনতার

তেগ। দুঃখী দেশের মানুয—এ বস্তু আমাদের ধারণায় আসে না। ওদের

তেগ মেশামেশি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে ওদের মনের স্ফ্তির একট্ঝানি

ছাঁয়াচ নিয়ে দেশে ফিরব।

ইয়ং-এর সাড়া পেয়ে কাতরাচ্ছি, বিষম মাথা ধরেছে রে ভাই—হাাঁ,

দ্ব-জনেরই। যন্ত্রণায় ছটফট করে এতক্ষণ পরে একট্ব ব্রিঝ চোথ ব্রজেছেন— ডেকো না কিশোর মশায়কে।

বিশ্রাম নেবার বথাযথ উপদেশ দিয়ে ইয়ং অগত্যা চলে গেল। দরজা ফাঁক করে করিডরের এদিক-ওদিক দেখে নিঃসন্দেহ হই। গেছে চলে সকলেই— সাততলা হোটেলবাড়িতে সব ঘর ফাঁকা। একশ' পাঁচ নম্বর রুমের আমরঃ দুই বড়মন্বী এইবার জামা-কাপড় পরে বেরুবার তোড়জোড় করছি।

পোনে আটটা। পায়ে হাঁটা—অতএব বড় রাস্তা দিয়ে যেতে বাধা নেই।
চতুদিক কি আলোয় সাজিয়েছে রে! আমাদের হোটেল-বাড়িটারই বা কি
র্প—লনে বেরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। এখন দাঁড়িয়ে থাকার ম্শকিলও কিছু নেই—ফাঁকা লন হা-হা করছে, সব গিয়ে জড় হয়েছে তিয়েনআন-মেনে।

লাউড-স্পীকারে দ্রুত তালের বাংলা - দ্রাশ-লাইটের গ্লাবন বইয়ে দেওরা হচ্ছে ঘন ঘন। বুকের ভিতর নাচিয়ে তোলে। ঘরের মধ্যে হেন অবস্থায় কে পড়ে থাকবে—শহরের কোন বাড়িতে বুলি একটা মানুষ নেই! বাচ্চা েলে। হাত ধরে কোনটাকে বা কোলে কাঁখে তুলে চলেছে বাপ-মায়েরা। একটা প্রলিশের টিকি দেখতে পাই না—অথচ সবাই কেমন নিয়ম মেনে চলেছে! এত-টুকু বেচাল নেই কোন দিকে।

শোঁ-শোঁ করে বাজি উঠছে আকাশে—লাল সব্জ হলদে তারা কাটছে! এক ক্নফারেন্সে ওদের ঔপন্যাসিক মাও-তুন বস্কৃতা করছিলেন, দেখ হে—বার্দ আমরাই আবিষ্কার করেছি, কিন্তু তাই দিয়ে বানালাম শ্ব্ব আতশবাজি—বাজি দেখিরে মান্যকে আনন্দ দিলাম। সেই বার্দ কামান-বন্দকে প্রে মারণ-কর্মে লাগাল অন্য জাত। ঠিক তাই, তাবং বিশ্ব বাজির হাতে-খড়ি নিয়েছে চীনের কাছ থেকে। আদি আমল থেকে হালফিল অবাধ বহুং রকমের বাজি তৈরি করেছে, তারই নম্না ছাড়ছে ম্হুম্হ্র। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে মান্যজন ফুটপ্রাথের উপর বসে পড়ে বাজি দেখছে।

বিপ্রল এই জনারণ্যের মধ্যে এতট্বকু ময়লা কি একট্বকরো ছেড়া কাগজ বের কর্বন দিকি! দংধাবশেষ সিগারেট হাতে নিয়ে চলেছি—খ্রুজে-পেতে আবর্জনার জায়গা না পাই তো শেষ অবধি পকেটে প্রের ফেলতে হবে। যত এগোচ্ছি, ভিড় এ'টে আসে। সকলে তাকাতাকি করে আমাদের দিকে—বিশেষ করে আমার পোশাকের প্রতি। হিমরাত্তিত লম্বা ওভারকোট চাপিয়ে অনেকখানি তব্ তো ঢেকে দিয়েছি। ব্রকে ব্যাজ—কোতুহলীদের চোথের উপর সগবে ব্রক ফর্লিয়ে দাঁড়াচ্ছি, পড়ে দেখ সোনার অক্ষরে কি লেখা! দেখছ কি—রবাহ্বত নই—বড় কর্তাদের নিমন্ত্রণে সকালবেলা ঐ উধ্বলাকে ছিলাম। ইচ্ছে করলে এখনো এক লহমায় উঠে বসতে পারি। দর্শন ও পঠন অন্তেনর-নারী ঘাড় নেড়ে অভিনন্দন জানায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মজা পেয়ে গেছে—ঘিরে ধরছে আমাদের। কচি কচি হাত টেনে আছা করে মলে দিছি। কত খ্বিশ! খিল-খিল করে হাসছে মুখের দিকে চেয়ে। বালখিলাের আরও নতুন নতুন দল হাত বাড়াছে নিচের থেকে।

নাচছে এক-এক জায়গায়। মানুষ জমে গেছে—ব্তাকারে দাঁড়িয়ে দেখছে।
নো-সৈনার সঙ্গে নাচছে মেয়েরা। বড় বড় মেয়ে—কলেজের ছাত্রী হয় তো।
পাবিত্র নিন্পাপ—মুখ আর হাসি দেখে, কপ্টের গান শুনে সাধ্য কি আপনি অন্যকিছ্ ভাবৈন! আনন্দের বন্যায় সকলে এক। এক মানুষ ও আর মানুষে
তফাং আছে—কোন মুঢ় আজ উচ্চারণ করবে হেন বাক্য? কানামাছি খেলছে
এক জায়গায়। এমনি কত! কাছে এসে আলগাছে কাঁধে হাত ঠেকাচ্ছে, কথা
তো ব্রুব না—নির্বাক ভালবাসা জানিয়ে যাছে এমনি করে। বিদেশি আমরা
দ্ব-জন নিঃসীম এই জনসমুদ্রে দ্বুটো বারিবিন্দ্রের মতো মিলে মিশে একাকার
হয়ে গেছি।

অথচ, বছর পাঁচ-সাত আগেকার খবর নিন—কেমন ছিল এখানটায় ? গা ঘিন-ঘিন করবে শ্বনে। কালোবাজারির চাঁদনিচক—ফাটকা-জ্বুয়ার আছা। সন্ধ্যের পর নরক গ্বলজার—প্থিবীর যত নোংরামি ও সামাজিক পাপের কথা জানা আছে, সমস্ত একখানে। সে সব ভেঙে এখন চুরমার করে দিয়েছে। পা-বাঁকা পণ্যা মেয়ে আর লাস্যবতী পণ্যা মেয়ে নেই, খ্বনি বোম্বেটে নেই পিঠকু'জো কুলিও নেই—নতুন মানুষ এরা।

একটা ন্ত্য-চক্রের পার্শে দাঁড়িয়ে দেখছি। কয়েকটি হঠাৎ এগিয়ে এলো। হাত ধরে টানছে। একট্ না-না করি। কিন্তু হাতের আর ভালবাসার টান—সাধ্য কি এড়িয়ে পালাব! নাচের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। কি হাততালি! আমরা দ্'জনেও হাততালি দিই। তার পরে, ও হরি! নাচতে বলছে তাদের সংগে। আকারে ইণ্গিতে বলে, তব্ ব্ঝতে আটকায় না। কিন্তু সাহসটা কি—আমরা কি দরের মান্য, অবোধ ছেলেমেয়েরা ঠাহর পাচ্ছে না। কথা ব্ঝবে না—ঠাহর করাই বা কি করে? আবার দেখিয়ে দিছে, কেমন কায়দায় নাচতে হয়। আসরের মধ্যেই নাচের ক্রাস। ন্ত্য-গ্রুর বয়স—তা বছর দশেক

হবে বই কি! পরম গাম্ভীবে আনাড়ি ছাত্রম্বয়কে হস্ত-পদ চালনার প্রণালী শিখাক্ষে।

নেশা লেগে গেল। আহা, এই স্কুনুর দেশে এদের মধ্যে আবার একটা দিন করেকটা মুহুর্ত বাই না কেন ছেলেমানুষ হরে! কে ক্রছে যে মহাবিজ্ঞ অমুক মহাশয় শিশ্বস্কাভ চাপলাে মন্ত হয়ে পড়েছে গিয়েই ভালমানুষ হয়ে শ্বয়ে পড়ব। কাল থেকে শান্তি-সন্মেলন—আন্র কর্মপ্রবাহ, তাবং বিশ্বভুবনের জন্য দুন্শিচন্তা...তার মধ্যে কেউ থেজই পারে না এক রাত্রের এই ক্ষণিক মতি-বিভ্রম।

আমি নাচছি, নাচছেন ব্ৰজ্বাজ। ঢেঙা মানুষ তিনি, মাথায় চকচকে টাক —আর আমি কিণ্ডিৎ গায়ে-গতরে আছি। সিনেমা-ছবিতে লরেল-হার্ডিকে দেখে থাকেন, ধরে নিন তেমনি একটি জোড়া। বিলাতি পোশাক বলে ॰রজরাজের কিছু বাঁচোয়া। আমার আবার একথানা হাত সতত কোঁচা ধারণ করে আছে। নাচের বাহার আন্দাজ করে নিলেন তো রসগ্রাহী পাঠক-সূজন? এতেই রক্ষ্য নেই—একের পর এক আসছে হাত ধরে এক একপাক নাচবার জন্য। বাজনা বাজছে, গাইছে সকলে। কি গান বুঝিনে—একই কথা বারম্বার আবৃত্তি করে যাচেছ। আমরাও করছি তাই। একটা ছোটু মেয়ে—মথায় লাল রিবন— তিড়িং করে এসে পড়ল আমাদের চক্রের মধ্যে। পণ্ডাশ আর পাঁচে হাত-ধরাধরি করে ঘ্রঘ্র করে নাচছি। সে তাজ্জব দেখলেন না চোখে-লেখা পড়ে কি মজা পাবেন! আবার ভুল বাতলে দেয়—অমন নয়, পা ফেল এমনি-এমনি করে। আরো বেতালা হয়ে যাচ্ছে স্বদেশস্থ আপনাদের কথা স্মরণ করে। হেন ন,তোর পর আপনারা হলে কি কাশ্ডটা করতেন—িটিটকারি না-ই দিলে হেসে ফেটে পড়তেন। অথবা মুখে কাপড় দিয়ে প্রাণপণে হাসি চাপত্র-সেইটে হল আরও মারাত্মক। আর এই বাচ্চার দল, দেখুন, ভারি ভদুলোক—মুন্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, শ্রন্ধ্য সম্ভ্রম আর আনন্দ জ্বলজ্বল করছে মুখের উপর।

এমনি ঘ্রে ঘ্রের বেড়ালাম কতক্ষণ। আবার এক জায়গায় গ্রেশ্তার করে আসরে নিয়ে দাঁড় করাল—নাচতে হবে। অত ফেলনা নই বাপ্র, যে বললেই অমনি নাচতে লেগে যাবো। এখন মনে হচ্ছে, নেচেছি নিশ্চয় উন্তম। দেখে তাক লেগে গেছে, তাই এমনধারা পশার। এই মওকায় কিছু রোজগারের বাবস্থা করব নাকি পিকিন অপেরা-দলের সঞ্জে কথাবার্তা বলে? সে অবশ্য পরের কথা। আপাতত এক নাচনেই হাঁপিয়ে পড়েছি—প্রাণসক্ষী পঞ্জর-পিঞ্জরের মধ্যে পাথা ঝাপটাচ্ছেন। দ্র-হাত নেডে সোজা বেকব্রল যাই। হবে

কোন উপার নেই। ওরাই আমাদের খিরে নাচে তখন। স্বপদে না নাচলেও তালি দিরে তাল রাখছি। তালমান্তার কেমন পরিপক্ষ হয়ে গেছি, এই আধ-খানেকের ভিতর। বাজিতে বাজিতে আকাশে আগন্ন ধরাবার জোগাড়। হাঙ্গুছে। নাক-ঢাকা পরে ঘ্রছে অনেকেই—বার্দের বাতাসে নিশ্বাস নিলে খ্যু মারাপ হবে। এই স্বাস্থ্য-স্বাস্থ্য করেই এরা মরবে—আমরা নিরংকুশ

রাত অনেক হরেছে, উৎসবের তব্ ক্ষান্তি নেই। ফিরে আসছি দেশক্মাদ জনতার মধ্য দিয়ে। এ ছবি আর কোথাও দেখব! মানুষে মানুষে ন মেশামেশি,...নিশিরাত্রে একসংগে গাইছে বড় বড় ছেলে আর মেরে। -ধরাধরি করে নাচছে—

রজরাজ চ্জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখলেন?

'স্বগীর শান্তির দরজা' ঐ সামনে—এই তো স্বর্গধার!

কি বলেন, স্বর্গ তো মানেই না এরা—

পাঁকের জীব আকাশের দিকে হাত বাড়ায়। স্বর্গের উল্লাস মাটিতে বারা য় আসছে, আর এক স্বর্গ কি করবে তারা ?

আরও থবর পাচ্ছি ক্রমশ। ক্ষিতীশ গায়ক মান্ব—কাঁধে কাঁধে ঘ্রিরের র বেড়িয়েছে তাকে। গাইতে গাইতে গলা ভেঙে সে ফিরল। রোহিণী টে আর চক্রেশও পাগল হয়ে নেচে বেড়িয়েছেন। সবাই ফিরছেন হেটেলে। চকুনে রাক্ষসের ক্ষ্মা নিরে আসবে—ঘরে ঘরে এক গাদা করে স্যাপ্ডউইচ র কলা-আঙ্রে-আপেল দিয়ে গেছে। দেড়টা বাজল, রাস্তার বাজনা নতে পাচ্ছি এখনো। সারা রাহি এমনতরা মচ্ছব চলবে নাকি?

এখন একটি চিন্তা। আজকের ব্রান্ত দেশে-ঘেনে না পেণছার! এমনি । সভার সভার ধুল পরিমাণ—সাহিত্য-ব্যাপার আছে, চীনের কথা শোনাবারও তর হৃকুম আসবে। কত আর অজহুহাত রচনা করা যায় বল্ন! না-না রও হাজির হতে হবে বহুং গুণীজনের সামনে। এর উপরে নাচের খবর নর হরে গেলে মারা পড়ব। পিকিন-রাস্তার নেচে এসেছি—অতএব বঙ্কুতাদি ত স্থিনিশ্চত ন্ত্রের করমাস হবে। আমার শহু বাড়বে—পেশাদার চিয়েরা ভাববেন, চীন থেকে কিরে এই ব্রিঝ আবার এক নতুন লাইন ল।

তা আমিও সংকল্প করেছি, সে নাচ কিছুতে দেখাবো না আপনাদের। গ করলে নাচার। ৰলবার কথা আছে—এনে দিন আমার সেই দেব-শিশঃ ন্ত্যসংগী ও সণিগনীদের। আর দশ বছরের সেই ন্ত্যগ্রেকে—পার্কির কায়দাগ্রেলা যে ব্যতলে দেবে। আর সেই পিকিনু-পথের রসিক — নাধ্রীময় দ্ছিট দিয়ে যারা অভিনন্দন করবে। দিলখোলা থাকি কিছুদিকে; আকাশে প্র্ণিটাদ; আলো, আতশ্বাজি ও ৰাজনায় মত্রেকি কিন্তু শ্রী। পারবেন জোটাতে এত সব? তবে রাজি আছি। নয় স্ক্রীয় আমার জীবনের প্রথম নাচ এবং সে-ই শেষ।

এইখানে একট্ দাঁড়ি ট্রান। প্রথম পর্বের ইতি। কাল দোসকা আট্রের নহাত্মাজীর জন্মদিন। প্রতিষ্ঠিত তাঁর সম্তির আরাধনা। রবিশ**ংকর মহারাধ** প্রোধা। শান্তি-সন্মেলনের শ্রুত্ব তার পরে। আমার চীনের কাহিনীর পরের অধ্যায়।

প্রায় একটানা প্রশংসা চলল এত দিন। নিজেরই লজা করছে নিম্ব ভালো ভালো বস্তু নিয়ে ধর্মব্যাখ্যা হতে পারে, কাহিনী জমে না দেবাসন্ত্র অথবা স্মাতি-কুমতির দ্বন্দ্র—আপনারা রোমাণ্ডিত কলেবরে প্র বৃঝি—সমস্ত বৃঝি। আর ভেবেছিলামও, দিই এক-আধটা কাল্পনি চিলেন ছেড়ে কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু সেই যে যাত্রা-মুখে কয়েকটি তর্প বন্ধু কে ক্যা দিয়েছিলাম, নিজের চোখে-দেখা জিনিস ও অন্তরের উপলিখি হ্বহ্ লিক্ তাই কাল হয়েছে। মন্দ মান্ধ তবে কি কুলো বাজিয়ে একেবারে দেশ করেছে? এতথানি বিশ্বাস করি নে। সেই ভরসায় য়থাসালে খাঁজাখা বিশ্বাস করেছে? এতথানি বিশ্বাস করি নে। সেই ভরসায় য়থাসালে খাঁজাখা বিশ্বাস করেছে? এতথানি বিশ্বাস করি নে। সেই ভরসায় য়থাসালে খাঁজাখা বিশ্বাস করেলাম। কিন্তু তাঁকা এমন গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন যে বিশ্বাস করে না পাওয়া গেল না। অদৃষ্ট আমার—আর কি বলব! খোঁজ পোলে তো কো মজাদার করা যেত। চীনকে যাঁরা নথের উপর তুলে টিপে মারতে চান কো

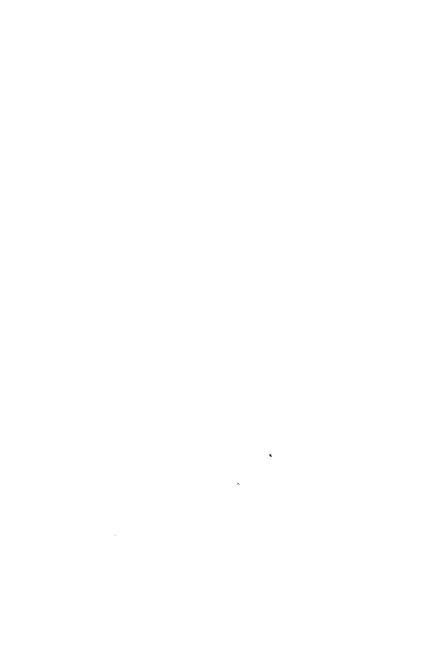



